



# রবীজ্র-সাহিত্যের পরিচয়

### শচীন দেন

এম, সি, সরকার অ্যাপ্ত সন্স, লিঃ ১৪, কলেজ স্বোয়ার, কলিকাতা।

#### প্ৰকাশক---

শ্রীস্থবীরচন্দ্র সরকার, বি, এ, এম, দি, সরকার আও সন্স, লিঃ ১৪, কলেজ স্বোয়ার, কলিকাতা।

> প্রথম সংস্করণ, আশ্বিন, ১৩৪৬ মূল্য—তিন টাকা

> > মূজাকর— শ্রীবোগেশচন্দ্র সরথেল কলিকাতা গুরিয়েন্টাল গ্রেস, লিঃ ৯, গঞ্চানন ঘোষ লেন, কলিকাতা।

sutue teles area erdin sucheran LEVER MAY LAN ARIX ( यह दृष्ट्री के प्रिटार प्राचार कारावा MESLAND SIZ SIZE LES SILA SANA SUIS SIN किर धराकि कराय काम का मार्थ का का का का का हा मार meskins Flour mig 1 sys 2 survia a sigà mam धार्व ७२ या सुरवं कार्य भागीय जायावर परं- किने (मई MARTEN TON , ETT & TONARE TOLETHOME IN TO PATH म्परियोत्तराक्ष केर्यं ग्रायापुर एम अर्थ एर्ड्या हारामार समाप्त कार्य ग्र- गुर्द रक्षिण्याद्र ज्ञान प्रतामाना प्रसामान प्रसामान हुए -ग्र-क्रियं कर थि था है है कि क्षित स्थार समार दिस्ता एंड स्मार् Rear Live alle on Rin Hand mine on menio alle TUNE मिक्सि रिंग एका भूमें 'एका एक्से उसा कार्यका। क्ष्मिंग मेर् मेर्ट क्षिक कर तार है क्ष्मिक प्रमुख्य क्ष्मिक भिरं द्रिक्षित के के किन्नुके किन्नुके का के के के के के किन्नुक हार के थि अभ्यादं ब्यार्ट क्रामेंक समका विक्र अप्याद अप्याप्राय भेंडन क्या हुट त्र 130139 2 gramage 200

[ এই শ্ৰন্থথানি পড়িয়া লেগককে লিখিত কবির পত্র ]

#### নিবৈদন

রবীন্দ্র-সাহিত্যের আলোচনা এবং তাহা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিয়া বাঙালী পাঠক-পাঠিকার কাছে উপস্থাপন করিবার জন্ম কোন কৈফিয়ং দিবার প্রয়োজন আছে, তাহা আমি মনে করিনা। রবীক্র-সাহিত্য আমাদের বিশেষ সম্পদ—তার অপূর্বতায় আমরা বিমোহিত, তার ঐশ্বর্যে আমরা গবিত। রবীক্রনাথের ভাবধারার কতকগুলি মৃলস্ত্র আছে; তাঁহার দৃষ্টির বিশেষ ভঙ্গি আছে এবং স্থরের বিশিষ্ট ঢং আছে। রবীক্র-সাহিত্যের নিগৃত্ মধুকোষের মধ্যে প্রবেশ করিতে হইলে সেই পথের সন্ধান জানা আবশ্যক। এই গ্রন্থ সেই সন্ধানই দিতে চাহিয়াছে। এখানে বিশ্লেষণ ও আলোচনার সাহায্যের রবীক্র-সাহিত্যের মর্যোদ্র্যাটন করিবার চেষ্টা আছে—কোন তুলনামূলক বিচারের ভান নাই। একখণ্ড গ্রন্থের সীমাবন্ধ পরিধির ভিতর রবীক্রনাথের সমগ্র সাহিত্যের আলোচন সম্ভব নহে—তাই, সে-চেষ্টা আমি করি নাই। নিন্দ্রের ম্থর ভাষণ হন্ধ হইবে না, আমি জানি; কিন্তু রসিক সমাজে এই গ্রন্থ সমাদর লাভ করিলে আমার শ্রম সার্থক মনে করিব।

এই গ্রন্থ-রচনার ইতিহাস একান্ত ব্যক্তিগত। আমার স্ত্রী শ্রীমতী শ্বৃতি সেন, এম, এ, আমাকে এই কাথে ব্রতী করিয়াছেন। তাঁহারই অন্থরোধে এবং তাগাদায় এই গ্রন্থ রচিত ও প্রকাশিত। তিনি স্বেচ্ছায় এই পুস্তকের প্রফ দেখিবার ভার গ্রহণ না করিলে মুদ্রণ-কার্য এত শীঘ্র সম্পন্ন হইত না। ইহার মালমসলা সংগ্রহ করিতেও তিনি আমাকে সাহায্য করিয়াছেন। আর বাঁহারা এই বিষয়ে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রিয়বন্ধু শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষাল, শ্রীবিশ্ব মুখোপাধ্যায় ও শ্রীপক্ষক দত্তের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এই গ্রন্থে আমি নৃতন বানান-পদ্ধতি অন্নসরণ করিয়াছি—অনবধানবশতঃ স্থানে স্থানে পুরাতন বানান বজায় রহিয়া গিয়াছে।

বালিগঞ্জ, কলিকাভা আখিন, ১৩৪৬ শচীন সেন

# সূচী

| > 1        | রবীন্দ্র-কাব্যের ড্ | হুমিকা         | •••        | ••• | 7-724                |
|------------|---------------------|----------------|------------|-----|----------------------|
|            | (ক) রবীন্দ্রনা      | থ ও বিহা       | রীলাল      | ••• | ۰۶ <del></del> ۲۰    |
|            | (খ) রবীন্দ্র-ক      | াব্যের বি      | চত্ৰত।     | ••• | ع> <del></del> ع     |
|            | (গ) জীবন-দে         | ৰ <b>ত</b> ।   |            | ••• | ٠ <i></i> هو         |
|            | (ঘ) গতি-ধর্ম        |                |            | ••• | <b>७</b> ৫—१२        |
|            | (ঙ) বিশ্বৈক্যা      | <b>মু</b> ভূতি |            | ••• | 9 <b>৩—</b> ৮৩       |
|            | (চ) প্রক্বতির       | সহিত যো        | 'গ         |     | ৮৩—৯৯                |
|            | (ছ) মৃত্যু ও        | জীবনের স       | <b>२</b> म | ••• | <i>७०८</i> —६६       |
|            | (জ) প্রেম-সাং       | <b>ধন</b> †    |            | ••• | ٥٠٥ ١٥٩٥             |
|            | (ঝ) বৈষ্ণব-প্র      | <b>ভা</b> ব    |            | ••• | ১৩ <del>৭—১</del> ৬৬ |
|            | (ঞ) স্বাদেশি        | <b>ক</b> তা    |            | ••• | \$ <b>!</b>          |
|            | (ট) কাব্য-সা        | হিত্যে আ       | ধুনিকতা    | ••• | 392 <del></del> 366  |
| <b>२</b> । | ডাক্ঘর              |                | • • •      |     | 16c64c               |
| ١ ت        | ফা <b>ন্ত</b> নী    |                | •••        | ••• | 2°5—461              |
| 8          | উপঝাস               |                | •••        | ••• | ₹>•—₹8€              |

পিতা ও মাতার পুণ্য-স্মৃতির উদ্দেদ্যে—

#### এই লেখকের অগ্যাগ্য বই---

—পাঁচ দিকা

#### हेश्युकी वहे :

- Studies in the Land Economics of Bengal
   —Rupees Six only
- 2. The Tenure of Agricultural Land
  —Rupees Two and annas Eight only
- 3. An Introduction to the Science of Economics
  (Published by Messrs Taraporevalla
  and Sons, Ltd. Bombay, as Part II of
  Principles of Civil Government)
  - -Rupees Five and annas Eight only
- 4. The Political Philosophy of Rabindranath
   Tagore (out of print)

   Rupees Two and annas Eight only
- 5. Fundamentals of Agrarian Reform
   (A pamphlet)
   —Annas Four only

# রবীন্দ্র-সাহিত্যের পরিচয়

''মানুষ সামনের দিকে যেমন অগ্রসরণ করে তেমনি অনুসরণ করে পিছনের, নইলে তার চলাই হয় না। পিছনহারা সাহিত্য বলে যদি কিছু থাকে সে কবন্ধ, সে অস্বাভাবিক।''

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

## রবীন্দ্র-কাব্যের ভূমিকা

কাব্যের মাল-মশলা কবির নিজের অভিজ্ঞতা। কবির ধর্ম ব্যাখ্যা করা নয়, তাঁচার অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করা। কবির প্রধান অবলম্বন vision—এই vision যাঁচার নাই, কবি-ধর্ম তাঁচার নাই। কিন্তু vision-ই সব নয়—লোকের অন্তরে এই ক্ষণিক vision-কে চিরস্তায়ী করিতে হইলে তাঁচার প্রকাশের শক্তি থাকা চাই। আপনাকে জানো, এই কথাটাই কবির কাছে শেষ কথা নয়, আপনাকে জানাও, এটাই তাঁচার কাছে বড় কথা। এই জানাইতে হইলে তাঁচার ঐশ্বর্য থাকা চাই—ভাবের ঐশ্বর্য, ভাষার ঐশ্বর্য। চিত্রকরের কল্পনার যেমন প্রয়োজন, তুলিরও তেমনি প্রয়োজন; গায়কের স্কুরনোধ থাকা যেমন প্রয়োজন, কঠের মাধুর্যেরও তেমনি প্রয়োজন।

মান্নয শুধ্ প্রয়োজনের গণ্ডীতে আবদ্ধ নয়, সে গণ্ডী অতিক্রম করিয়া নিজের বন্ধন হইতে মুক্তি চায় এবং এই মুক্তি লাভ করিবার ঐশ্বর্থ তাঁহার অন্তরে বিরাজ করে। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেন,

'Man has a fund of emotional energy which is not all occupied with his self-preservation. This surplus seeks its outlet in the creation of art, for man's civilisation is built upon his surplus—' (Personality).

একথা ঠিক যে, কবির ভাব, অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা তাঁহার কাব্যে প্রকাশ পায়। কিন্তু এই অভিজ্ঞতার প্রকাশ বা বিকাশ যথার্থ কাব্য হইতে হইলে তাহাতে কিছু বিশেষত্ব থাকিবার প্রয়োজন আছে। জীবন ও কাব্য এক নয়—তাই সমস্ত অভিজ্ঞতাই কাব্যে স্থান পায় না, অথবা সমস্ত অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিলেই তাহা কাব্যের রূপ ও রস পায় না। একথা সত্য,

'It is the honourable characteristic of poetry that its materials are to be found in every subject which can interest the human mind'—(Wordsworth).

কিন্তু অভিজ্ঞতার যথায়থ প্রকাশই কাব্য নয়। কোন অভিজ্ঞতা প্রকাশের সময় যে-ভাব উদিত হয়, যে-অন্তভূতি ও দর্প সৃষ্ট হয়, যে-স্মৃতি জাগরিত হয় এবং যে-পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, এই সমগ্রতার প্রকাশই কাব্যের ধর্ম। তাই

'Poetry and life differ, just as coal and diamonds differ, though the basis of both is exactly the same substance.'

সংস্কৃত আলক্ষারিকেরা বলেন যে, \* 'কাব্যের আত্মা হচ্ছে তার বাচ্য নয়, বাঞ্জনা ; কথা নয়, ধ্বনি ।' এই ব্যঞ্জনা হইল রসের ব্যঞ্জনা, এই ধ্বনি হইল রসের ধ্বনি । কাব্যের রসগ্রহণ করিতে হইলে আম্বাদনের শক্তি থাকা চাই ।

কাব্যের রসই যদি প্রধান হয়, তাহা হইলে তাহার বস্তু ও অলংকার গৌণ। অলংকারের বা বাস্তবতার আতিশয্য কাব্যের রসকে আঘাত করিলে, তাহা বর্জনীয়। 'কাব্যের লক্ষ্য রস; শন্দ, বাচ্য, রীতি, অলংকার, ছন্দ—তার উপায়।'

অনেকে বলেন যে, কবির অভিজ্ঞতা তাঁহার নিজস্ব—তাহার প্রকাশভঙ্গি একান্তই তাঁহার নিজের; সাধারণ পাঠকের সেইদিকে উৎসাহ বা দৃষ্টি থাকিবার হেতু নাই। অতএব, কাব্যের পাঠকগোষ্ঠীর সংখ্যা নির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ, সর্বসাধারণের তাহাতে কোন যোগ নাই।

<sup>\* &#</sup>x27;কাব্য-জিজ্ঞানা' — শীঅতুলচন্দ্র ওপ্ত প্রণাত। আলক্ষারিকেরা নয়টি প্রধান ভাব স্বীকার করেন—রতি, হাদ, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, জুগুপ্লা, বিশ্বর ও শম। এই নয়টি ভাব কাব্যের 'বিভাব', 'অনুভাব'-এর সংস্পর্শে যপাক্রমে নয়টি 'রদ'-এ পরিণত হয়—শৃঙ্গার, হাস্ত, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, অঙ্কুত ও শান্ত। উক্ত নয়টি 'ভাব' ঢাড়া আরো অনেক ভাব আছে, সেই দব ভাব 'সঞ্চারী' বা 'বাভিচারী' ভাব— যথা লঙ্জা, হয়, অস্য়া, বিয়াদ প্রভৃতি। কারণ এই দব ভাব মনে স্বতন্ত্র থাকে না, কোনও-না-কোনও য়ায়ী 'ভাব'-এর সম্পর্কে এই দব ভাব মনে যাতায়াত করে। সায়ী ভাবের পরিণতিই রস, বাকীগুলি 'সঞ্চারী'-রম।

তহুপরি, কোন বিশেষ সময়ের, বা বিশেষ যুগের ও বিশেষ ভাবের অভিজ্ঞতার বিশেষরূপ সকলকে আরুষ্ট করিতে পারে না।

রবীন্দ্রনাথ বলেন যে, সাহিত্য ব্যক্তিবিশেষের নহে, তাহা রচয়িতার নহে, তাহা দৈববাণী \*। বিশ্বের নিশ্বাস আমাদের চিত্তবংশীর মধ্যে কি রাগিণী বাজাইতেছে সাহিত্য তাহাই স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছে। কবি নানা মনের মধ্যে নিজেকে অন্তভূত করিতে চায়—বহু মনকে আয়ত্ত করা, বহু মনের মধ্যে অমরতা প্রার্থনা করা কবির বিশিষ্টতা। এই অমরদের দাবী আছে বলিয়াই সে জ্ঞানের কথা প্রচার করে। এই ভাবকে নিজের করিয়া সকলের করা, ইহাই সাহিত্য, ইহাই ললিতকলা। 'সাহিত্য' পুসুকে রবীন্দ্রনাথ এই কথাটিকে আরও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন—

'যাহা আমাদের হৃদয়ের দারা স্ট না হইয়া উঠিলে অন্ত হৃদয়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে না, তাহাই সাহিত্যের সামগ্রী। তাহা আকারে-প্রকারে, ভাবে-ভাষায়, স্থরে-ছন্দে মিলিয়া তবেই বাঁচিতে পারে—তাহা মান্থ্যের একান্ত আপনার—তাহা আবিদ্ধার নহে, অন্ত্করণ নহে, তাহা স্প্টি। 
....অন্তরের জিনিসকে বাহিরের, ভাবের জিনিসকে ভাষায়, নিজের জিনিসকে বিশ্বমানবের এবং ক্ষণকালের জিনিসকে চিরকালের করিয়া তোলা সাহিত্যের কাজ।'

কিন্তু একথাও ঠিক যে, কবির সহধর্মী পাঠক না হইলে কাবোর রসাম্বাদ গ্রহণে অন্তরায় ঘটে। কাব্যের কাব্যুত্ব বিচার পাঠকের রুচি দিয়া সম্ভব নয়। কাব্যুকে বিচার করিতে হইলে কাবোর ভিতর নিজেকে

<sup>\* &#</sup>x27;A true artist knows how to elaborate his day-dreams so that they lose that personal note which grates upon strangers and become enjoyable to others; he knows how to modify them sufficiently so that their origin in prohibited sources is not easily detected. When he can do all these he opens out to others the way back to the comfort and consolation of their own unconscious sources of pleasure, and so reaps their gratitude and admiration.' Freud-An 'Introductory Lectures on Psycho-analysis.'

সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করিয়া ছাড়িয়া দিতে হয়, রসগ্রহণে সহানুভূতি স্থাপন করিতে হয় এবং নিজের প্রাণের ভিতর কাব্যের সাহায্যে হুতন দীপ জ্বালাইয়া সমস্ত পথ-ঘাট অনুসন্ধান করিয়া লইতে হয়—এই ভাবে কাব্যের মধ্যে নিজেকে ড্বাইয়া হুতনভাবে নিজেকে সৃষ্টি করিয়া কাব্যের কাব্যন্থ বিচার করিতে হয়। কবি যেখানে কাব্য স্বষ্টি করেন এবং সঙ্গদয় পাঠক যথন তাহা পাঠ করিয়া আনন্দ উপভোগ করেন, তথন তাহাদের উভয়েরই মানস ব্যাপারের মধ্যে একটা 'সাধারণীকরণ' বিল্লমান থাকে। অভিনব গুপু বলেন যে, কবি কিংবা পাঠকের স্বকীয় মর্তলোক যথন কাব্যলোকের মধ্যে নিমগ্ন হইয়া যায়, তখন সেই নিমগ্নতার মধ্যে তাহার সাংসারিক স্বাভাবিক ব্যক্তিত্বের পার্থকা ও ভেদ যে পরিমাণে লয়প্রাপ্ত হয়, সেই পরিমাণে তিনি কাব্যরসের সম্ভোগে অধিকারী হন। এই সম্পূর্ণ ছাডিয়া দেওয়ার নাম ব্যক্তিফ বিসর্জন বা সাধারণীকরণ।\* যেখানে সহাকুভূতি নাই, 'বাসনা' + নাই, ভাব ও আবেগ নাই, সেখানে কাব্যবিচার শুষ্ক বিশ্লেষণ মাত্র, রসাস্বাদ গ্রহণের অন্তকুল নয়। যিনি তিক্ততা ভালবাসেন বলিয়া মিষ্টতা বুঝিতে অপটু, কান্য-বিচারে তিনি যথার্থ অধিকারী নহেন। নিজের রুচি, নিজের মতবাদ, নিজের লৌকিক ধর্ম, এই সব অন্তরায়ের উপ্পের্না উঠিতে পারিলে কাবাকে বুঝিতে পারা যায় না। গাঁহারা কাব্যের কাছে লোকশিক্ষা চান, ন্যুতন

<sup>\*</sup> ডাঃ স্বেক্তনাথ দাশ গুপ্ত—'কাবাানন্দে বিষয়ানন্দ', উদয়ন—ভাষাচৃ—১০৪১ সাল ৷ দার্শনিক বেনেণ্ডেটো ক্লোচ এই মতই প্রচার করেন—'In order to judge Dante we must raise ourselves to his level; let it be well understood that empirically we are not Dante, nor Dante we; but in that moment of judgment and contemplation our spirit is one with that of the poet and in that moment we and he are one single thing. In this identity alone resides the possibility that our little soul can unite with the great souls and become great with them in the universality of the spirit.'

<sup>† &#</sup>x27;বাসনা হচ্ছে অনুভূত ভাব বা জ্ঞানের সংস্থারলেশ, যাকে আশার করে পূর্বানুভূতির মৃতি মনে জাগ্রত হয়। এই বাসনা আছে বলেই কাব্যের ভাব-চিত্র মনে রসের সঞ্চার করে।'
'কাব্য-জিজ্ঞাসা'—শ্রীঅতুলচন্দ্র ওপ্ত।

ধর্ম বা দর্শন চান, এমন কি সত্য, সুন্দর ও মন্সলকে চান, তাহাদের চাওয়াতে অপরাধ নাই কিন্তু সেই চাওয়া মিটিলেই কাব্যের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হইবে না। প্রাচীন আলঙ্কারিকদের মতে সাহিত্যের কথা 'স্কুহুদম্মিতবাণী, প্রভূসম্মিতবাণী নয়'। অর্থাৎ সাহিত্যে প্রোপাগাণ্ডা বা আজ্ঞাপ্রচার চলিবে না। কাব্যের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ভর করিবে রসস্পর্টির উপর। যথার্থ কাব্যরসের ধ্বনি চিত্তকে স্পর্শ করিবে ও রাজাইয়া তুলিবে। ইংরাজ কবি ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ বিশ্বাস করেন—

'Poetry describes things not as they are, but as they appear to the senses.'

#### দার্শনিক Croce বলেন—

'Poetic idealisation is not a frivolous embellishment, but a profound penetration, in virtue of which we pass from troublous emotion to the serenity of contemplation. He who fails to accomplish this passage, but remains immersed in passionate agitation, never succeeds in bestowing pure poetic joy upon others or upon himself, whatever may be his efforts.'

#### সমালোচক H. W. Carrod সাহিত্যের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলেন—

'The end of literature is, truly enough, to present life; but to present it in such a fashion as to eliminate what is unessential, unrelated, inorganic; to present it as a whole of which all the parts are seen to be co-operative. Much of life is off the point; literature, where it is off the point, is not good, but bad. It is in this sense, and perhaps in this sense only, that literature is, in the phrase of a great writer, a criticism of life. Literature is always to the point. It does what life does not, what, because we cannot do it for our lives, makes them so hard: it eliminates the unessential—' (The Profession of Poetry).

কিন্তু সাহিত্যের ধর্ম যাহাই হউক, উহার সহিত কবির প্রকাশভঙ্গি ও প্রকাশের এশ্বর্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সেই শক্তির অভাব কোন কবির ভিতর থাকিলে তাহাকে বড় কবির আসন দেওয়া স্থকঠিন। এই কথাটিকে স্বস্পষ্ট করিয়া E. DE Selincourt বলিয়াছেন—

'We must seek it (poetic quality in a poem) not in an alliance with music, nor in an alliance with prayer, but in the perfect rightness of its language to convey a passionately felt experience. The transport, as Longinus justly calls it, that the poet kindles in us springs from our instinctive recognition that his form, a term that includes both rhythm and diction, is an entirely faithful rendering of his experience, so that we gain from it a sudden clear sense of fulfilment such as we can hardly hope to gain outside the ideal world of art......To give to impassioned experience that perfect form by which alone it can live on the lips and in the hearts of men, to give it life by means of form, that is the creative act of the poet—'

(Oxford Lectures On Poetry)

প্রকাশধর্মের ভিতর প্রকাশশক্তি প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে বলিয়াই, Oscar Wilde বলিয়াছেন—

'There is no such thing as a moral or an immoral book. Books are well-written or badly written. That is all.'

কিন্তু কবিরা যথন তাঁচাদের অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করিতে চাহেন, তথন এই 'form'-এর বাঁধনই বড় অন্তরায় নয়। কবির সেই অনুভূত অভিজ্ঞতা এই form-এ পূর্ণরূপ পায় না। কারণ Shelley বলেন—

'The mind in creation is as a fading coal; when composition begins inspiration is already on the decline; and the most glorious poetry that has ever been communicated to the world is probably a feeble shadow of the original conception of the poet.'

এখন যাকে আমরা সাহিত্য বলি, সংস্কৃত ভাষায় তাহার নাম ছিল কাব্য। প্রমথ চৌধুরী বলেন, 'এই 'সাহিত্য' শব্দ বাঙলায় কোথা থেকে এল জানিনে। ওশব্দ সম্ভবতঃ স্থাসদ্ধ আলম্বারিক গ্রন্থ সাহিত্য দর্পণের মলাট থেকে উড়ে এসে বাঙলা সাহিত্যের অন্তরে জুড়ে বসেছে। কাব্য ও সাহিত্য এ ছটি শব্দের যে শুপুনামের প্রভেদ আছে তাই নয়, ও ছ্য়ের অর্থেরও বিস্তর প্রভেদ আছে। কাব্যের চাইতে সাহিত্যের এলাকা চের বেশি বিস্তৃত।'

রবীন্দ্রনাথ বলেন যে, 'সহিত' শব্দ হইতে সাহিত্য শব্দের উৎপত্তি। তাই ধাতুগত অর্থ ধরিলে সাহিত্য শব্দের মধ্যে একটি মিলনের ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। এই মিলন-সাধন রবীন্দ্র-সাহিত্যর প্রাণ—মান্থরের সহিত মান্থরের, দ্রের সহিত নিকটের, অতীতের সহিত বর্তমানের যোগসাধনা। রবীন্দ্রকাব্যের বিশিপ্টতা এই যে, তিনি জীবনের সকল রস, সকল অভিজ্ঞতা, সর্বপ্রকার উপলব্ধি প্রকাশ করিয়াছেন—সমস্ত বাধাকে তিনি সহজে অতিক্রম করিয়াছেন নিপুনতার সহিত তাঁহার শক্তির সাহাযো। তিনি প্রকৃতির কবি, মানবপ্রেমের কবি, বিশ্বপ্রেমের কবি, জীবনপথের কবি এবং জীবনের কবি। তিনি বাস্তব জীবনের কবি, অথচ এই বাস্তব জগতের মাঝে যে অদৃশ্য জগং আছে, রবীন্দ্র-কাব্যে সেই অজ্ঞাত জগতের রূপম্পর্শ, রসগন্ধ অত্যন্ত স্কুম্পন্ট। বাংলার গীতি-কাব্যে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব বিশ্বয়কর হইলেও আকস্মিক বলিয়া মনে হয় না, এবং আকস্মিক হইলেও অসম্ভব বলিয়া ভাবিবার কারণ নাই।

বাঙালী ভাবপ্রবণ জাতি—মাধ্য ভাব আমাদের অস্থিমজ্জাতে।
আমাদের প্রাণে রস আছে কিন্তু চরিত্রে দূঢ়তা নাই। ফলে, আমাদের
ভাব আসে কিন্তু ভাব রক্ষা করিতে পারি না। এই ভাব ও মাধ্র্য
গীতিকবিতার সম্পত্তি। এবং সেই সম্পদে বাংলার গীতি-কাব্য ধনী।
চণ্ডীদাস হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতচন্দ্র পর্যন্ত অব্যাহত ভাবে প্রাচীন
গীতি-কবিতা চলিয়া আসিতেছিল। 'বাংলা সাহিত্যে দেখা যায়, জনসাধারণের ভক্তিব্যাকুল ফ্রদয়সমুদ্র হইতে শাক্ত ও বৈষ্ণব, এই ত্বই
দৈতবাদের ঢেউ উঠিয়া শৈবধর্মকৈ ভাঙিয়াছে।' বাংলার জলবায়ুতে

মধ্বরস বিরাজ করে, তাই 'বাংলাদেশে অত্যুগ্র চণ্ডী ক্রমশঃ মাতা অন্নপূর্ণার রূপে, ভিখারীর গৃহলক্ষ্মীরূপে, বিচ্ছেদ্বিধুর পিতামাতার কনারিপে—মাতা, পত্নী ও কনাা, রমণীর এই ত্রিবিধ মঙ্গল-স্থুন্দররূপে দরিজ বাঙালীর ঘরে মধ্র রস সঞ্চার করিয়াছেন।' সাহিত্যে বৈষ্ণবই জয়লাভ করিয়াছেন, কারণ 'বৈষ্ণব ধর্মের শক্তি হলাদিনী শক্তি, সে-শক্তি বলরূপিণী নহে, প্রেমরূপিণী।' রবীজ্রনাথ 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' প্রবন্ধে বাংলার প্রাচীন গীতি-কবিতার মর্মস্থল বিশ্লেষণ করিয়া বলিয়াছেন—

'আমরা ভাব উপভোগ করিয়া অশ্রুজনে নিজেকে প্লাবিত করিয়াছি, কিন্তু পৌরুষলাভ করি নাই, দৃঢ়নিষ্ঠা পাই নাই। আমরা শক্তিপূজায় নিজেকে শিশু করনা করিয়া মা মা করিয়া আবদার করিয়াছি এবং বৈষ্ণব-সাধনায় নিজেকে নায়িকা করনা করিয়া মান-অভিমানে, বিরহ-মিলনে ব্যাকুল হইয়াছি। শক্তির প্রতি ভক্তি আমাদের মনকে বীর্ধের পথে লইয়া যায় নাই, প্রেমের পূজা আমাদের মনকে কর্মের পথে প্রেরণ করে নাই। আমরা ভাববিলাসী বলিয়াই আমাদের দেশে ভাবের বিকার ঘটিতে থাকে। একদিকে হুগায় ও আর একদিকে রাধায় আমাদের সাহিত্যে নারীভাবই অত্যন্ত প্রাধায় লাভ করিয়াছে। পৌরুষের অভাব ও ভাবরসের প্রাচুধ বঙ্গসাহিত্যের লক্ষণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। বঙ্গসাহিত্যে হুগা ও রাধাকে অবলম্বন করিয়া ছুই ধারা ছুই পথে গিয়াছে—প্রথমটি গিয়াছে বাংলার গৃহের মধ্যে, দিতীয়টি গিয়াছে বাংলার গৃহের বাহিরে। কিন্তু এই ছুইটি ধারারই অধিষ্ঠাত্তী দেবত। রমণী এবং এই ছুইটিরই স্রোত ভাবের স্রোত।

ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর পর বঙ্গভারতীর বীণায় যে শৈথিল্য পরিলক্ষিত হয় তাহা অনেকটা সামাজিক ও রাজনৈতিক হরবস্থার প্রতিক্রিয়া মাত্র। মোগলরাজত্ব তথন ভাঙিয়া শেষ হইয়াছে—কোম্পানী রাজত্ব স্থাপিত হইল কিন্তু স্থাতিষ্ঠিত হইল না। হর্ভিক্ষে ও বন্থায় তথন দেশ প্রণীড়িত, সামাজিক অবস্থায় ঘুণ ধরিল, জনসাধারণ ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক অর্থবান সম্প্রদায়ের ভিতর অনিশ্চয়তা ও আর্থিক দীনতা আসিয়া প্রবেশ করিল। তথন কবিওয়ালাদের ক্ষীণকণ্ঠে সাহিত্যের

গুঞ্জরণ চলিতেছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ঞ্রীরামপুর মিশন ও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সাহায্যে পাশ্চাত্ত্য চিন্তার সহিত বাঙালীর পরিচয় ঘটিল। বাঙালীর চিন্তায় হুতন এবং বিরুদ্ধ চিন্তা আসিয়া প্রবেশ করিল। তুর্গা ও রাধাকে অবলম্বন করিয়া যে গীতি-কবিতা গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহার সহিত পাশ্চাত্ত্যের বাস্তব-প্রীতি, বহিমুখী কল্পনা ও প্রবৃত্তির সাধনা আসিয়া বাঙালীর চিন্তাজগতে যে-মালোড়ন, যে-ঝড় স্বষ্টি করিল; তাহার বেগে, তাহার গতিতে, তাহার বাত্যায় বাঙালী নিজের সাধনার মাটি হইতে উৎপাটিত হইল। 'বাংলায় প্রতীচ্যের নব আগমনে, তাহার আলোকে, তাহার বুকের সলিতা শুকাইয়া গেল, বাঙালীর দীপ নিভিয়া আসিল। বাংলা চিরদিন পূর্ব-দিকেই সূর্য উঠিতে দেখিয়াছে, অকস্মাৎ পশ্চিমাকাশে বিজলীর ঝলকের মত আলোক দেখিয়া তাহার নয়নে ধাঁধা লাগিল, বাঙালী একেবারে মুকুমান হইয়া পড়িল। তাহার প্রাণের ভিতর যে প্রাণ ছিল, সে তথন তাহার প্রাণপুট বন্ধ করিল। ঘোর অন্ধকারের মধ্যে বিছ্যুৎ চম্কাইলে যেমন সে-আলোক সহা করা যায় না, বাওলার প্রাণেও ঠিক **মেইরূপ, ইউরোপ হইতে যে-আলোক সহসা বর্ষিত হইল, তাহা সহা** হইল না। সে আপনাকে হারাইয়া ফেলিল।'\*

বাঙলা নিজেকে হারাইয়া আবার নূতন করিয়া সৃষ্টি করিল। ভারতীয় ভাবপন্থা য়ুরোপীয় কাব্যপন্থায় মিলিত হওয়াতে এক অভিনব মিলন সাধিত হইল। ইহারই সাহায্যে নূতন বাঙলা, নূতন বাঙালী সৃষ্টি হইল, যাঁহারা বহিঃপ্রকৃতির প্ররোচনাকে অম্বীকার করিতে পারিলেন না। ফলে, পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের সংযোগে বাংলা দেশে এক নূতন সাহিত্যের জন্ম হইল, ইহাকেই আমরা বলি আধুনিক। ইহা আধুনিক, কারণ প্রাচীন বাংলা সাহিত্য হইতে বিভিন্ন। এই আধুনিক সংজ্ঞা ব্যাখ্যা করিয়া রবীজ্ঞনাথ বলিয়াছেন—

বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের সভাপতিরূপে দেশবয়ু চিত্তরঞ্জন দাশের অভিভাষণ ।

'নদী সামনের দিকে সোজা চলতে চলতে হঠাৎ বাঁক ফেরে। সাহিত্যও তেমনি বরাবর সিধে চলে না। যথন সে বাঁক নেয় তথন সেই বাঁকটাকেই বলতে হবে মডারন্। বাংলায় বলা যাক আধুনিক। এই আধুনিকটা সময় নিয়ে নয়, মজি নিয়ে'—( সাহিত্যের পথে )।

পশ্চিমের সহিত আমাদের যোগ সাধিত হওয়াতে আমাদের ক্রচির পরিবর্তন ঘটিল। প্রকৃতিকে, সমাজকে, জীবনকে আমরা ক্রতন চোথে দেখিতে লাগিলাম। বাহিরের জীবন ও জগতের প্রতি আমাদের মমতা জাগিয়া উঠিল, বিশ্বের সহিত আত্মীয়তা স্থাপনের আকাজ্জা আমাদের মনকে টানিয়া ধরিল এবং চিন্তার জগতে বাঙালীর আত্মপ্রতিষ্ঠার উন্মাদনা সবার হৃদয়ে ছড়াইয়া পড়িল। এই বাস্তব-প্রীতি বাঙালীর কামনা, বাসনা ও পিপাসাকে উদ্বৃদ্ধ করিয়া এক ক্রতন দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করিল। মাইকেল হইতে বঙ্কিম পর্যন্ত এই দ্বন্দ্বই আমরা দেখিয়াছি। এই বস্তুতন্তু আমাদের সাহিতো ক্রতন আসিল, কারণ আমরা ভাবতন্ত্রের পক্ষপাতী ছিলাম। অর্থাৎ সাহিতো ক্রতন কাবাকৌশল আমরা গ্রহণ করিলাম। এই ক্রতন কৌশলের 'স্কুরুর্সের মধ্যে আম্বাদের প্রত্নে আছে, কিন্তু রস্ব্রের প্রতেদ নাই।'

রবীক্রনাথ নিজেই স্বীকার করিয়াছেন—

'যুরোপ হইতে একটা ভাবের প্রবাহ আসিয়াছে এবং স্বভাবতঃই তাহা আমাদের মনকে আঘাত করিতেছে। এইরূপ ঘাত-প্রতিঘাতে আমাদের চিত্ত জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে, দে-কথা অস্বীকার করিলে নিজের চিত্তর্ত্তির প্রতি অন্তায় অপবাদ দেওয়া হইবে। যুরোপ হইতে নৃতনভাবের সংঘাত আমাদের হৃদয়কে চেতাইয়া তুলিয়াছে, একথা যখন সত্য তখন আমরা হাজার খাঁটি হইবার চেগ্রা করিনা কেন, আমাদের সাহিত্যে কিছু-না-কিছু নৃতন মৃতি ধরিয়া এই সত্যকে প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিবে না। ঠিক সেই সাবেক জিনিসের পুনরাবৃত্তি আর কোন মতেই হইতে পারে না—যদি হয়, তবেই এ সাহিত্যকে মিথ্যা ও ক্রত্রিম বলিব। \* \* \* যুরোপের শক্তি তাহার বিচিত্র প্রহরণ ও অপ্র্ব ঐশ্বর্য পার্থিব মহিমার চূড়ার উপর দাঁড়াইয়া আজ আমাদের সম্বৃথে আবিভূতি হইয়াছে—তাহার বিচ্যুৎগচিত বক্স আমাদের নত

মন্তকের উপর দিয়া ঘন ঘন গজন করিতে করিতে চলিয়াছে। \* \* দেশ জুড়িয়া ইহার আয়োজন চলিয়াছে—তুর্বলের অভিমানধশতঃ ইহাকে আমরা স্বীকার করিবনা বলিয়াও পদে পদে স্বীকার করিতে বাধ্য ইইতেছি।'

#### রবীক্রনাথ ও বিহারীলাল

এই বহিসুখী কল্পনা বাংলাকার্যে বেশিদিন আমল পাইল না। भागेरकल, तक्रलाल, रामहत्त्व, नवीनहत्त्व श्रेताङी जामर्स मशाकावा রচনায় ব্যস্ত ছিলেন—বাংলার একান্ত নিজস কাব্যের স্থুর বাঙালী হারাইতে বসিয়াছিল। বাংলার গীতি-কাব্যের সুরটী হূতন মূর্ছনায়, হূতন গমকে এবং নৃত্র ছন্দে বিহারীলালের বীণায় বাজিয়া উঠিল। বিহারীলাল বাংলার গীতি-কবিতার নূতন পথ আবিষ্কার করিলেন— বাঙালীর চিন্তাধারায় যে-সংঘর্ষ আসিয়াছিল, তাহা এড়াইয়া দ্বন্দের নৃতন সমন্বয় সৃষ্টি করিলেন। বেদান্ত ও সন্তাস, আর্য সাধনার অধ্যাত্মবাদ চিত্তকে অন্তমুর্থী করিয়া ভোলে। য়ুরোপীয় আদর্শ বাঙালীর চিত্তে রসস্ষ্টি করিতে চাহিয়াছিল কল্পনাকে বহিসুখী করিয়া। ভারতীয় অন্তমুখী সাধনা এবং য়ুরোপীয় বহিমুখী প্রেরণা—এই দ্বন্দের সমন্বয় করিলেন বিহারীলাল। বিহারীলাল এই বাহিরের জগণকে অন্তরে অহুভব করিলেন এবং প্রাণের মধ্যে একটা আদর্শ ভাবজগৎ সৃষ্টি করিলেন। বিহারীলালের এই নৃতন আদর্শে ভারতীয় সাধনার আদর্শবাদ আছে, অথচ আধ্যাত্মিকতার নিবৃত্তির সাধনা নাই: ইহাতে য়ুরোপীয় সাধনার জগৎ ও জীবনের মাধুর্য ও সৌন্দর্য পান করিবার আকাজ্ঞা আছে কিন্তু বহির্জগতের কঠোর কর্কশতার প্রাধান্য ও 'য়ুরোপীয় সাহিত্যের পাক্থাওয়া প্রবৃত্তির ঘূণীনুত্যের প্রলয়োৎসব' নাই। ভারতীয় সাধনার শাস্তরস ও য়ুরোপীয় সাধনার সৌন্দর্যশ্রীতি বিহারীলালের কাব্যসাধনায় নূতন ধম আনিয়াছে; ইহাই আধুনিক বাংলার গীতি-কাব্যের বৈশিষ্ট্য এবং বিদেশী সংঘাতের প্রতিক্রিয়া। এই নব আধ্যাত্মিকতার প্রবর্তক বিহারীলাল এবং এই সাধনার

মন্ত্রশিশ্য রবীন্দ্রনাথ। এই নূতন সাধনায় বাঙালীর বাস্তবরসপিপাসার সহিত ভারতীয় ভাবনা যুক্ত হইয়াছে। এই নূতন কবিধম ভারতীয় নিবৃত্তি ও য়ুরোপীয় প্রবৃত্তি-সাধনার সহজ মিলন-প্রস্তুত। এই নূতন সাধনা প্রবৃত্তিকে একেবারে পুরামাত্রায় জ্বলিয়া উঠিতে দেয় নাই, অর্থাৎ সৌন্দর্যপ্রিয়তা ত্যাগ করে নাই। এই নূতন আদর্শবাদ বলে যে, 'যথার্থ সৌন্দর্য সমাহিত সাধকের কাছেই প্রত্যক্ষ, লোলুপ ভোগীর কাছে নহে।'

অতএব ধরা যাইতে পারে যে, বাংলার আধ্নিক গীতি-কবিতার লকণ হইল∗ —

- (ক) ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য কোন বিশেষ সাধনতন্ত্রকে অবলম্বন করিয়া আধুনিক গীতি-কাব্যের বিকাশ হয় নাই। যে-সাধনাকে আশ্রায় করিয়া আধুনিক গীতি-কবিতা ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা একান্ত কবির নিজের সাধনা। নিজের স্থারে নিজের অন্তভূতিকে কবি প্রকাশ করিয়াছেন—কোন নায়ক-নায়িকার সাহায্য গ্রহণ করেন নাই।
- (থ) আত্মভাব সাধনা—আধুনিক কবিদের কল্পনা অনেক সময়েই আত্মলীন (subjective)—নিজের আনন্দে ও ধ্যানে তাঁরা নিমগ্ন। এই ভাববিভারতা নিতান্তই আধুনিক।
  - (গ) নিজের আদর্শ অন্ত্রযায়ী স্কুসঙ্গত মনোজগৎ সৃষ্টি করা।
  - (ঘ) আদর্শ ও বাস্তবের সমন্বয়-সাধন।

গীতিকাব্য † হইল কবির আত্মপ্রকাশ। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন

<sup>\*</sup> বিহারীলাল সম্বদ্ধে শ্রীমোহিতলাল মজুমদার প্রণীত 'আধুনিক বাংলা সাহিতা' দুইবা। তিনি বলিয়াছেন, বিহারীলালের কবি-প্রতিভার বিশিষ্ঠ লক্ষণ—প্রথম, তাঁহার কবিদৃষ্টির মৌলিকতা; দ্বিতীয়, তাঁহার কবিতায় রূপ অপেক্ষা ভাবেন প্রাধাস্তা। এই দ্বয়ের কারণ এক—
তাঁহার অভিনব ও ঐকান্তিক ব্যক্তি-স্বাতন্ত্রা। তাহার কল্পনার মৌলিকতা এই যে, তিনি কবি-প্রেরণাকে বাহির হইতে ভিতরে ফিরাইয়াছেন, কাব্য অপেক্ষা কবিকে বড় ক্রিয়াছেন। তাঁহার নিক্ট কাব্যকলা হইতে কবি সদয় বা কবি-চরিত্র বড়।

<sup>† &#</sup>x27;গীতি কবিতা বলি দেইটাকে যেটার সক্ষপ হচ্ছে কিছুটা কবিতা আর বাকিটা গীত। গীতি কবিতার উৎকৃষ্টতা নির্ভর করবে এর ওপরে যে, দে-কবিতার অর্থ কতথানি তার কথা-গুলোকে ছাড়িয়ে ছাপিয়ে উঠেছে—ঠিক গানের মত। কারণ গীতি-কবিতার প্রাণ ঘোটা দেটা তার কথার অর্থের মধ্যে ততটা নেই যতটা আছে তার ভাবের সঙ্গীতের মধ্যে।'—জীপ্রেশ চক্র চক্রবর্তী, সবুজ পত্র—আখিন-কার্ত্তিক, ১৩২৪।

যে, সাহিত্যের কার্যকে তুই অংশে ভাগ করা যাইতে পারে—আত্মপ্রকাশ এবং বংশরক্ষা। গীতি-কাব্যকে আত্মপ্রকাশ এবং নাট্যকাব্যকে
বংশপ্রকাশ নাম দেওয়া যাইতে পারে। লেখকের নিজের অন্তরে
একটী মানবপ্রকৃতি আছে; তাই এই আত্মপ্রকাশকে সম্যকরূপে
বুঝিতে হইলে ধরিয়া লইতে হইবে যে, সাহিত্যের কাজ সমগ্র মানবকে
প্রকাশ করা। লেখক উপলক্ষ মাত্র, মান্তথই উদ্দেশ্য। সঙ্গীতে, চিত্রে,
বিজ্ঞানে, দর্শনে সমস্ত মান্তথ নাই—এইজন্য সাহিত্যের এত আদর।
এই জন্মই সাহিত্য সর্বদেশের মন্তন্মানের অক্ষয় ভাণ্ডার। মান্তথের
অন্তরে যে অনন্তের স্থর আছে, গীতি-কবিতা সেই বৃহত্তর আনন্দের স্থর,
সেই অনির্বচনীয়তা আমাদিগকে আনিয়া দেয়।

আধুনিক যুগের বাংলার গীতি-কবিতাব প্রবর্ত বিহারীলাল—
তাঁহার প্রদর্শিত পথে অক্ষয়কুমার বড়াল, দেবেন্দ্রনাথ সেন ও রবীন্দ্রনাথ
চলিয়াছেন। বিহারীলাল কাব্যলক্ষ্মীর আরতির ধ্যানে নিময় ছিলেন,
তাই কাব্যস্প্টিতে বাধা পাইয়াছেন এবং বাধা পাইয়া তাহা লজ্ঞ্যন
করিতে চেষ্টা করেন নাই। রবীন্দ্রনাথের কাব্যস্প্টির প্রাচুর্যে
বিহারীলালের মন্ত্র ও সাধনা অনেকখানি সাহায়্য করিয়াছে, তাহা
সমালোচকের নিকট উপেক্ষণীয় নহে। একথা সত্য যে, বিহারীলালের
কাব্যসাধনা কাব্যস্প্টিতে সিদ্ধিলাভ করে নাই। পক্ষান্তরে, রবীন্দ্রনাথ
কাব্যরসধারাকে নূতন ও বিচিত্র উৎসে প্রবাহিত করিয়া নব নব স্প্তির
দ্বারা জগৎকে বিমুঝ্ব করিয়াছেন। তবুও কাব্যসাধনায় তিনি যাহার
দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন, তাঁহার সহিত রবীন্দ্রনাথের যোগস্ত্র
কোথায়, তাহা অনুসন্ধান করিতে যাইলে রবীন্দ্রকাব্যকে বুঝিবার পক্ষে
যথেষ্ট স্থবিধা হইবে। উক্ত কারণেই বিহারীলালের কবি-প্রতিভার
সহিত রবীন্দ্র-কাব্যের যোগাযোগ এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

বিহারীলালের কাব্যে যে-দৃষ্টিভঙ্গী, যে-সাধনমন্ত্র, যে-আদর্শবাদ পাওয়া যায়, তাহা আলোচনা করিলেই রবীন্দ্র-কাব্যের সহিত কতথানি সম্বন্ধ আছে, তাহা সহজে ধরা যাইবে। প্রথম, বিহারীলাল মানুষকে ভালবাসিতেন—তাঁহার সৌন্দর্যধ্যানে পিপাসা আছে, কাম আছে। কিন্তু প্রবৃত্তির জ্বালা তিনি প্রীতিমন্ত্রদ্বারা সংহত করিয়া লইয়াছেন। আবার যাহাকে তিনি ভালবাসেন, তাহাকেই তিনি বিশ্বময় দেখিতে চান। বিহারীলাল তাঁহার বন্ধু অনাথবন্ধু রায়কে লিখিয়াছিলেন—

'ভালবাসা স্থষ্ট করিয়া ঈশ্বর ভালই করিয়াছেন·····ভালবাসার চরম চরিতার্থতার স্থান এই বিশ্ব···· নর-নারীতে ভালবাসা প্রথম প্রস্কৃটিত হয়। তাহার স্বর্গীয় সৌরভ চিরদিন জীবনকে পরমানন্দময় করিয়া রাথে। ক্রমে ক্রমে সমস্ত বিশ্ব আপনার হইয়া যায়। এই অমায়িক আত্মভাব দেবত্বভি। ইহার নাম পরমার্থ, স্বার্থ নহে।'

বিহারীলাল কাব্যে এই ভাবকেই প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি মানবীকে ভালবাদেন এবং অবশেষে প্রেমিকাকে খুঁজিতে বিশ্বে তাঁহার প্রেমকে ব্যাপ্ত করিয়া দেন। বাহিরের রূপ ও অন্তরের অন্তভূতি, বাস্তব ও কল্পনা, ইন্দ্রিয় ও অতীন্দ্রিয়, সৌন্দর্যপিপাসা ও হৃদয়-বৃত্তি, এক কথায় বাস্তবপ্রীতি ও অবাস্তব সৌন্দর্যধ্যান, ইহাদের মিলন তিনি তাঁহার কাব্যে ঘটাইয়াছেন। তাই তাঁহার 'নিশান্ত-সঙ্গীত' শুরু দাম্পত্য প্রেমের সম্ভোগ নয়, ইহাতে বিশ্বের সহিত কবির হৃদয়কে যোগসাধন করিবার আকুলতা আছে। 'নিশান্ত-সঙ্গীত'-এ প্রেয়সীর মুখপানে চাহিয়া কবি কহিলেন—

'আহা এই মুখথানি প্রেমমাথা মুখথানি

, जित्नाक-त्मोन्नर्ग व्यानि तक मिन व्याभाग्र।'

'প্রেম-প্রবাহিণী'-কাব্যে তিনি তাঁহার প্রেয়সীকে সর্বস্থানে দেখিতে লাগিলেন—

> 'কি জলে স্থলে শৃত্যে যে দিকেতে চাই, বিরাজিত তব ছবি দেখিবারে পাই।'

এই প্রেমিকাকে তিনি খুঁজিয়াছেন নানা স্থানে, নানা ভাবে। কিন্তু এই অনুসন্ধানের ধাঁধা হইতে তিনি বাঁচিলেন যখন তিনি নিজের প্রেমকে বিশ্বময় করিয়া দিলেন— 'কিছুতেই যথন তোমারে না পেলেম,
একেবারে আমি যেন কি হয়ে গেলেম।
শ্রুময় তমোময় বিশ্বসমূদয়,
অন্তর বাহির শুদ্ধ, সব মরুময়।
আদিয়ে ঘেরিল বিভ্রনা সারি সারি
ত্র্তর হৃদয়-ভার সহিতে না পারি;
কাতর চীৎকার-স্বরে ডাকিছ ডোমায়,
কোথা, ওহে দেখা দাও আসিয়ে আমায়!
অমনি হৃদয়ে এক আলোক প্রিত,
মাঝে বিশ্ববিমোহন রূপ বিরাজিত।'\*

(প্রেম-প্রবাহিণী)

দ্বিতীয়, বিহারীলাল তাঁহার 'সারদা'কে 'যোগেন্দ্রবালা', 'যোগেশ্বরী' 'যোগানন্দময়ীতন্ত্র' 'যোগীন্দ্রের ধ্যান-ধন' প্রভৃতি নামে সম্বোধন করিয়াছেন। তিনি সারদার ধ্যানে নিমগ্ন, সারদার প্রেমে বিভার। তাই তিনি বলিতেছেন—

'কুণা ভৃষ্ণা দূরে রাথি ভোর হয়ে বসে থাকি, নয়ন পরাণ ভোরে দেথি অনিবার।'

বিহারীলালের 'সারদা' 'প্রীতি-প্রেমের প্রবাহরূপিণী' এবং 'বিশ্বব্যাপ্ত সৌন্দর্য ও মানবীয় প্রেমের সমন্বয়রূপিণী।' তিনি 'সারদা'কে সম্বোধন কবিয়া বলিতেছেন—

<sup>\* &</sup>quot;From these considerations it may be concluded that 'Alastor' and 'Hymn to Intellectual Beauty' went largely to the making of 'Prem-prabahini', though occasionally Kalidas and Shakespeare were laid under contribution by him; and that if any Bengalee Poet, more consistently than any of the rest, approaches Shelley in his ethereality, morality, sublimity (should we not also add ineffectuality?) and even in the fidelity to his poetical creed or in his inclination in life to be wise, just, free and mild, it is, without doubt, Beharilal Chakravarti"—Prof. H. M. Das Gupta ANG-Western Influence on 19th Century Bengali Poetry, 1857-1887.

'তুমি বিশ্বময়ী কান্তি, দীপ্তি অন্থপমা,
কবির যোগীর ধ্যান
ভোলা প্রেমিকের প্রাণ—
মানব মনের তুমি উদার স্থমমা।'

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে, বিহারীলালের মত কেইই আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে প্রেমের সঙ্গীত সহস্রধারে উৎসারণ করিতে পারেন নাই। সারদা মঙ্গলের কবি তাঁহার সারদার প্রেমে একনিষ্ঠ—অর্থাৎ তিনি কাব্যধ্যে অদ্বৈতবাদী। এই কাব্যসাধনায় তিনি যথন রহস্তের হুয়ারে উপস্থিত ইইয়াছেন, তিনি তাহা ভেদ না করিয়া কাব্যলক্ষ্মীর আরতি করিয়াছেন। কাব্য-স্বষ্টি বাধা পাইলেও তাঁহার সাধনায় একনিষ্ঠা প্রমাণিত ইইয়াছে।

তাই তিনি বলিয়াছেন—

'রহস্ম ভেদিতে তব আর আমি চাব না;
না বুঝিয়া থাকা ভাল,
বুঝিলেই নেবে আলো,
সে মহাপ্রলয়-পথে ভুলে কভু যাবনা।'

তৃতীয়, তিনি নারী-ব্যথার দরদী কবি। নারীকে সমাজে সম্মানের আসন দিতে হইবে। বিহারীলাল 'বঙ্গস্থন্দরী'-কাব্যে নারীত্বের প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। নারীকে পর্দার অন্তরালে থাকিয়া ঝরিয়া পড়িতে হইবে, বিহারীলাল তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছেন। 'বন্ধু বিয়োগ' কবিতাতে পতিতা রমণীদের জন্ম সংস্কারের ব্যবস্থা করিতে বলিয়া তিনি লিথিয়াছেন—

> 'অনাসে ত্রাত্মা পুত্র গৃহে স্থান পায় পাপস্পর্শ মাত্র কিন্তু কন্তা ভেসে যায়। কতদিন আর হায় কতদিন আর, অবাধে চলিবে এই ঘোর অবিচার।'

চতুর্থ, জগতের মধ্যে সর্বদা পরিবর্ত নের স্রোত চলিয়াছে—এই রূপান্তরের ফলেই ফুতন জন্মলাভ করিতেছে এবং এই রূপান্তরই জগতের সৌন্দর্য ও মাধ্য বিধান করিতেছে। তিনি জানেন যে, 'জীবনের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে মরণ।' তাই তিনি বলেন—

'বিশ্বের প্রকৃতি এই, একেবারে লয় নেই, এক যায় আর আদে তক্ষণ সৌন্দর্য্য ভাদে।' ( সাদের আসন )

পঞ্চম, বিহারীলাল কামনাহীন স্বর্গ-স্থুথে তৃপ্ত নহেন। তিনি মানবের কবি ; তাই তিনি বলিতে পারিয়াছেন—

> 'স্বর্গেতে অমৃত দিরু, পাই নাই একবিন্দু।' ( দাধের আসন )

মানবের অশ্রুকণা যে 'অমৃত অধিক ধন,' একথা তিনি জানেন এবং তাহা জানেন বলিয়াই মায়ামমতাহীন স্বৰ্গকে তাহার কাব্যে লোভনীয় ইবলিয়া ঘোষণা করেন নাই।

ষষ্ঠ, প্রকৃতির সহিত মিলনাকাজ্জা বিহারীলালের কাব্যের একটী বিশিষ্ট রূপ। বিশ্বপ্রকৃতির রূপরস, গন্ধগান বিহারীলালকে বিমূগ্ধ করিয়াছিল। বিশ্বপ্রকৃতির সহিত মান্তুষের যে সম্বন্ধ আছে, তাহা বিহারী- লালের কাব্যে পরিফুট।

বিহারীলালের কাব্যের যে-সব ভাব ও আদর্শবাদ আমরা উক্ত বিশ্লেষণ হইতে জানিতে পারিলাম, তাহা রবীন্দ্রকাব্যেরও মূল কথা। শুধু রবীন্দ্রনাথের দ্বৈতবাদী মন ও প্রাণ কাব্যস্থীর যে-প্রাচুর্য ও ঐশ্বর্য দেখাইয়াছে, তাহা বাংলা-সাহিত্যে অপূর্ব, এমন কি বিশ্বসাহিত্যেও এত ঐশ্বর্য কোন বিশেষ কবির আছে বলিয়া আমার জানা নাই। যে-ধান-মন্ত্রে তাহা সম্ভব হইল, তাহা অবশ্য রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব। অধ্যাপক মোহিতলাল মজুমদার বিহারীলালের কাব্যস্থী সম্বন্ধে বলিয়াছেন— 'বিহারীলালের কবিদৃষ্টি কাব্যস্থাটিতে সার্থক হয় নাই; তাঁহার কাব্য একরপ তত্ত্বসের (mysticism) আধার হইয়। আছে,—সে-রসকে তিনি রূপ দিতে পারেন নাই; তিনি নিজে যাহা দেখিয়াছেন অপরকে তাহা দেখাইতে পারেন নাই।'\*

রবীন্দ্রনাথ কাব্যস্ষ্টিতে সার্থক হইয়াছেন।

অধ্যাপক বিশ্বপতি চৌধুরী বিহারীলালের কাব্যের সহিত রবীন্দ্র-নাথের কাব্যের যে কোন গভীর সংযোগ আছে, তাহা বিশ্বাস করেন না। তিনি লিথিয়াছেন—

'বিহারীলাল যাহাকিছু লিখিয়াছেন সবই চোথ কান দিয়া দেখিয়া শুনিয়া লিখিয়াছেন মাত্র, তাহার সহিত মনের বা অস্কৃত্তির কোন যোগ রাগিতে পারেন নাই।… তিনি প্রকৃতির পানে চোথ মেলিয়া চাহিয়াছিলেন বটে, কিন্তু চোথে দেখা রূপের সহিত তিনি কোনদিন 'আপন মনের মাধুবী'টি মিশাইতে পারেন নাই, অর্থাৎ চিত্রের সহিত তিনি কোনদিন সন্ধীত যোজনা করিতে পারেন নাই। তবে বিহারীলালের কৃতিত্ব এই যে, তিনি এতদিনকার সংস্কার ভাঙিতে পারিয়াছেন। বিহারীলাল ভাঙিয়াছেন অনেক কিছু, কিন্তু গড়িয়া যাইতে পারেন নাই খুব বেশি। সংস্কারক হিসাবে তিনি হযত অনেককাল বাঁচিয়া থাকিবেন কিন্তু অষ্টাহিসাবে তাহার আসন যে কোথায় পাতা হইবে, তাহা আমরা বলিতে পারি না।' (কাব্যে রবীক্রনাথ)

রবীন্দ্রনাথের মতে, চিত্র ভাবকে আকার দেয় এবং সংগীত ভাবকে গতিদান করে। চিত্র দেহ এবং সংগীত প্রাণ। বিহারীলালের প্রকৃতিবর্ণনায় অনেকে এই প্রাণহীন দেহের পরিচয় লাভ করেন। কিন্তু রবীন্দ্রকাব্যে সেই প্রাণ থর থর করিয়া কাঁপিতেছে, উচ্ছলতায় দেহকে ভাসাইয়া বিশ্বমানবের চিত্তসাগরে মিলিত হইয়াছে। সংস্কৃত আলম্ভাবিকদের মতে চিত্র-কাব্য হইল অকাব্য। চিত্র যেমন বস্তুর অনুকরণ

<sup>্ &</sup>lt;sup>\*</sup> বিহারীলালের সারদামঙ্গল-কাব্য সম্বন্ধে রবীক্রনাথ বলিয়াছেন—'সূর্যান্তকালের স্বর্ণমণ্ডিত মেঘমালার মত সারদামঙ্গলের সোনার শ্লোকগুলি বিবিধ রূপের আভাস দের কিন্তু কোনও রূপকে স্থায়ীভাবে ধারণ করিয়া রাখে না, অপচ স্থূদ্র সৌন্দর্য-ম্বর্গ হইতে একটি অপূর্বরাগিণী প্রবাহিত ইইয়া অন্তরাস্থাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিতে থাকে।'

কিন্তু বস্তু নয়, চিত্র-কাব্যও তেমনি কাব্যের অন্তকরণ কিন্তু কাব্য নয়। এই চিত্র-কাব্য যে প্রকৃত কাব্য নয়, তাহা রবীন্দ্রনাথ নিজেই বুঝাইয়া বলিয়াছেন—

'If you ask me to draw some particular tree, and I am no artist, I try to copy every detail. But when the true artist comes, he overlooks all details and gets into the essential characterisation. When he looks on a tree, he looks on that tree as unique, not as the botanist who generalises and classifies. It is the function of the artist to particularise that one tree. How does he do it? Not through the peculiarity which is the discord of the unique, but through the personality which is harmony. Therefore, he has to find out the inner concordance of that one thing with its outer surroundings of all things.' (Personality)

রবীন্দ্রনাথ নিজেই বিহারীলালকে গুরু বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন এবং তাঁহার নিকট হইতে তিনি যে প্রেরণা পাইয়াছিলেন, তাহা স্বীকার করিতে কুঠাবোধ করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন—

পূল্ বজিনীতে যেমন মামুষের এবং প্রকৃতির সহিত পরিচয় লাভ করিযাছিলাম, বিহারীলালের কাব্যেও সেইরূপ একটি ঘনিষ্ঠ সঙ্গ প্রাপ্ত ইয়াছিলাম।

রবীন্দ্রনাথ আরও স্বীকার করিয়াছেন—

'যে ভাবের উদয়ে পরিচিত গৃহকে প্রবাদ বোধহয় এবং অপরিচিত বিশ্বের জন্ম মন কেমন করিতে থাকে, বিহারীলালের ছন্দেই সেই ভাবের প্রথম ুই প্রকাশ দেখিতে পাইয়াছিলাম।'

বিশ্বপ্রকৃতির সহিত মান্থবের যে গভীর সম্বন্ধ, এবং সীমাকে অতিক্রম করিয়া অসীমের মিলন সাধনা, ইহা রবীন্দ্রকাব্যে বিশেষভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে এবং রবীন্দ্রনাথের নিজের স্বীকৃতিতেই পাওয়া যায় যে, বিহারীলালের কাব্য রবীন্দ্রকাব্যের উল্লিখিত বিশিষ্টতার প্রেরণা জাগাইয়াছে। 'সন্ধ্যাসঙ্গীত'-এর \* পূর্ব পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়া কাব্যরচনা করিতেছিলেন। এতদিন বিহারীলালের ভাব, ভাষা ও ছন্দের প্রভাব রবীন্দ্রনাথকে অন্তকরণের বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছিল। 'সন্ধ্যাসঙ্গীত'-এর কবিতায় তিনি প্রথম সেই 'অন্তকরণের বন্ধন ছেদন করিয়া নিজের ইচ্ছার অন্তর্মপ ছন্দ ও ম্বকীয় ভাব অবলম্বন করেন।'

রবীন্দ্রনাথ নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, 'বাল্মীকি প্রতিভা' নাটকের মূল ভাবটী, এমন কি স্থানে স্থানে তাহার ভাষা পর্মন্ত, বিহারীলালের 'সারদা মঙ্গল'-এর আরম্ভ ভাগ হইতে গৃহীত। তিনি আরপ্ত স্বীকার করিয়াছেন—

'বর্তমান সমালোচক এককালে 'বদ্ধ স্থন্দরী' ও 'সারদামঙ্গল'-এর কবির নিকট হইতে কাব্যশিক্ষার চেষ্টা করিয়াছিল, কতদ্র কৃতকর্ম হইয়াছে বলা যায় না, কিন্তু এই শিক্ষাটি স্থায়ীভাবে হৃদয়ে মৃদ্রিত হইয়াছে যে, স্থন্দর ভাষা কাব্য-সৌন্দর্যের একটি প্রধান অঙ্গ, ছন্দে এবং ভাষায় সর্বপ্রকার শৈথিল্য কবিতার পক্ষে সাংঘাতিক।'

রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতায় বিহারীলালের ভাবের প্রভাব পাওয়া যায়। অনেকে † মনে করেন যে, রবীন্দ্রনাথ 'সোনার তরী'র ভাব বিহারীলালের একটী গান হইতে পাইয়াছিলেন। সেই গান্টী—

> 'নোনার তরী নয়নে নাচে নাচে, পা না দিতে দিতে ডুবে যে আচম্বিতে।'

ভাবসাদৃশ্য এই ছুই কবির কবিতায় প্রচুর পাওয়া যায়—এমন কি রবীন্দ্র-কাব্যে বিহারীলালের কাব্যের ছন্দের প্রভাবও স্কুস্পষ্ট।

কবির বয়স তথন ১৯, যখন 'সন্ধ্যাসক্রীত' রচিত হয়।

<sup>†</sup> সোনার তরী—শ্রীবিভৃতিভূষণ গুপ্ত, ভারতবর্গ ১৩৩১, ভান্ত। তিনি সোনার তরীর জন্ম-ইতিহাস এই প্রবন্ধে আলোচনা করেন।

# রবীন্দ্র-কাব্যের বিচিত্রতা

বিহারীলালের কাব্যের সহিত রবীন্দ্র-কাব্যের যোগ থাকিলেও রবীন্দ্রনাথ কাব্য-সাধনায় আপনার পথেই চলিয়াছেন। তাঁচার সাধনপন্থা ঠিক ভারতীয় নয়, বিদেশীয় নয়—সে-পথ তাঁহার নিজের। তিনি আপন পথে চলিতে, আপনার সাধনপন্থা আবিন্ধার করিতে, আপনার কাব্যপন্থা খুঁজিয়া লইতে হয়ত কাহারও প্রভাবকে মানিয়া লইয়াছেন, সেখানেই আমরা বলি যে তিনি বিহারীলালের কাব্যের মন্ত্রশিয়, ভারতীয় সাধনার অন্পন্থী এবং য়ুরোপীয় কাব্যপন্থার পক্ষপাতী। সত্যে, আনন্দে, কল্যাণে রবীন্দ্র-কাব্য নিজের সাধনায় নিজের পথ কাটিয়া চলিয়াছে—তাহাতে য়ুরোপীয় রূপবাদ ও ভারতীয় ভাববাদের কতথানি সমন্দ্র্য হইল, তাহা অন্তসন্ধান করিতে গেলে রবীন্দ্র-কাব্যের প্রতি যথার্থ বিচার করা হইবে না \*। পথ তাঁহাকে পথ দেখাইয়াছে। তাই তিনি বলিয়াছেন—

# 'মিথ্য। আমি কি সন্ধানে যাব কাহার দার ?

 অনেকে রবীন্দ্রনাথের থও কবিতার সঙ্গে ইংরাজ রোমান্টিক কবির থও কবিতার মিল দেখাইয়া ভাবেন যে, একজনের প্রভাব আরএকজনের উপর পড়িয়াছে। যুগধর্মের প্রভাব সবার উপরই পরিলক্ষিত হইবে, ভধু খণ্ডকবিতার সাদৃশু দেখাইলে কোন কবির প্রতি স্থবিচার করা ইইবে না ৷ Shelley বলেন—"There must be a resemblance, which does not depend upon their own will, between all the writers of any particular age. They cannot escape from subjection to a common influence which arises out of an infinite combination of circumstances belonging to the times in which they live, though each is in a degree the author of the very influence by which his being is thus pervaded-(Preface to the Revolt Islam)। একথা ঠিক যে ওয়াউসওয়ার্গের প্রকৃতি বৎসলতা, শেলীর আদর্শবাদ ও তন্ময়তা, ব্রাউনিং-এর মানবতা, কীট্রসের সৌন্দয়তত্ত্ব, টেনিসনের ভগবৎ-বিধানের তত্ত্ব—সবই রবীন্দ্র-কাব্যে সন্ধান পাওয়া যায়। প্রফেসার অমূল্যচরণ আইকত তাঁহার "On the Poetry of Mathew Arnold, Robert Browning and Rabindranath Tagore'' গ্রন্থে ব্রাউনিং ও রবীক্রনাথের কাব্যের ভিতর যোগাযোগ দেখাইতে গিয়া বলিতে বাধ্য হইমাছেন—''Rabindranath's poems include aspects which sugg est filiation with Wordsworth, Shelley, Tennyson and Mathew Arnold''. এই যোগাযোগ যুগধর্ম প্রসূত এবং অবগুন্ধাবী।

## পথ আমারে পথ দেখাবে এই জেনেছি সার।'

তিনি দশের পথে যান নাই, তিনি নিজের পথে চলিয়াছেন। তিনি জ্ঞানীর চোথে জীবনকে দেখেন নাই, কারণ জীবন জ্ঞানীর কাছে ধরা দেয় না। জীবনের বর্ণচ্ছটা ক্ষণে ক্ষণে বদলায়—তার পরিবর্তন-শীল বৈচিত্র্যকে গ্রহণ করিতে হইলে, বুঝিতে হইলে তন্ময়তার সহিত সাধনা করিতে হয়। অন্যকে অন্তকরণ করিলে এই নিতাক্রিয়াশীল নিতাপরিবর্ত্নশীল জীবনকে ধরিতে পারা যায় না। জীবনের সমস্ত রস, সমস্ত গতি, সমস্ত বর্ণ রবীন্দ্রকাব্যে ধরা দিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের কোন বিশিষ্ট সাধননীতি নাই—তাঁহার তন্ময়তা, ভাববিভারতা, ব্যক্তি-পাতস্ত্রা তাহাকে সমস্ত রহস্তের থোঁজ দিয়াছে। সেই তন্ময়তা তিনি কোথা হইতে পাইয়াছিলেন, তাহার সঠিক ইতিহাস দেওয়া সম্ভব নয়। অবলীলাক্রমে তিনি সৌন্দর্য ফুটাইয়া গিয়াছেন, আলঙ্কারিক সৌষ্ঠবে সাজাইতে গিয়া তিনি কবিতার কলাসেচিবকে নষ্ট করেন নাই। কারণ, 'যে গায়ক গানের প্রত্যেক তালটিতে, লয়টিতে অত্যন্ত বেশি ঝে'াক দেয় অর্থাৎ সে-সম্বন্ধে সচেতন হয়, তাহার গানের মাধুর্য নম্ভ হইতে বাধ্য। এই জন্ম আপনাকে একেবারে ভুলিয়া যখন ভাবের প্রেরণার হাতে কবিরা আপনাদিগকে সমর্পণ করেন, তখনই তাঁহাদের সঙ্গীত ফুলের মত রঙে ও গন্ধে পূর্ণ হইয়া ফোটে; ঢেউয়ের মত কলক্রন্দনে বাজিতে থাকে: বিশ্বের সকল সৌন্দর্য, সকল আনন্দের সঙ্গে একাসন গ্রহণ করে।' সেই ফুল রবীন্দ্র-কাব্যে ফুটিয়াছে, সেই ফুল রবীন্দ্রনাথই ফুটাইতে পারেন-

'তোমারা কেউ পারবে না গো পারবে না ফুল ফোটাতে। যতই বল যতই কর যতই তারে তুলে ধর ব্যগ্র হয়ে রজনী দিন আঘাত কর বোঁটাতে।

# তোমরা কেউ পারবে না গো পারবে না ফুল ফোটাতে।'

ফুল আপনা হইতে ফুটিলেও জলবায় তাহাকে সাহায্য করে। বাংলার জলবায়্র ভিতর এমন গুণ আছে যাহার সাহায্যে রবীন্দ্রনাথের কার্যসাধনা সম্ভব হইয়াছে। সেই কারণেই বিপিনচন্দ্র পাল বলিয়াছেন—

'No other Indian province could produce a Rabindranath. No Indian vernacular except Bengali could supply the materials for his art creations.'

বাংলার জলবায়র গুণে চণ্ডীর উৎকট ভীষণতা শান্ত হইল, তাহার বরাভয়করা মাতৃমূর্তিই প্রতিষ্ঠা পাইল। বাংলার গীতি-সাহিত্যে বৈষ্ণবই একা রাজন্ব করিতেছে। রবীন্দ্রনাথ উপনিষ্দের স্তন্সরসে পরিপুষ্ট ও বর্ধিত হইলেও বৈষ্ণবের লীলাতত্ত্বের আভাসে তাঁহার কাব্য প্রভাবান্বিত হইয়াছে বেশি। বৈষ্ণবগণ এই রূপরসগন্ধভরা সংসারের ভিতর দিয়াই আনন্দলোকে পৌছিবার চেষ্টা করিয়াছেন। পদাবলী সাহিত্য বৈষ্ণব কবিদের অতীন্দ্রিয় জগতের অনুভূতির প্রকাশ। বৈষ্ণৰ লীলভত্ত্বের কথা এই যে, বিশ্ব ও মানৰ জীবনের সকল ঘটনা ভগবানের রসলীলা বলিয়া উপলব্ধি করিতে হইবে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ শুরু উপনিষদের অধ্যাত্মযোগতত্ত্বের দ্বারা বা কেবল বৈষ্ণবের লীলাতত্ত্বের দারা অনুপ্রাণিত নন। উপনিষ্দের সর্বভূতের মধ্যে আত্মাকে দেখিবার কথা আছে, কিন্তু সেথানে আত্মন্ত হইয়া, যোগস্থ হইয়া সকল অনিত্যের মধ্যে নিরাকার চৈতগ্যস্বরূপ ব্রহ্মের ধ্যান করিবার উপদেশ আছে। উপনিষদের এই 'অন্তমুখীন ধ্যানপরায়ণ সাধনায়' দর্শনশাস্ত্র গড়িয়া উঠিতে পারে, কিন্তু কাব্যকলা স্বষ্টি হয় না। ইহাতে ভক্তিবাদ হয়, কিন্তু ভক্তিকাব্য সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে, বৈষ্ণবলীলাতত্ত্বে অনুভূতির নিবিড়তা ও তন্ময়তা ভক্তিকাব্য স্বষ্টি না করিয়া থাকিতে পারে না। অধ্যাত্মযোগের সাধনায় শুষ্কতা আনে, ভক্তিরসবিহ্বল সাধনায় মাদকতা আনে। এই ছুয়ের মিলন চাই। \* রবীন্দ্র-কারো শুর্ এই মিলন ঘটিয়াছে তাহা নহে, তাঁহার কাব্য এই মিলনকে অতিক্রম করিয়া নর-নারীর প্রেমের মধ্যদিয়া বিশ্বজগতের প্রীতিরসে মিলিত হইয়াছে—ইহা ভারতীয় চিন্তাপ্রণালীর অনুগত নহে, ইহা বৈষ্ণব-লীলাতত্ত্বের সংকেতে চালিত নহে। বৈষ্ণবধমের মতে, পূর্ণ আনন্দ এই সংসারেই পাওয়া যায় কিন্তু পূর্ণ আনন্দ পাইতে হইলে নানা পথ আছে—শান্তরস, দাস্তরস, স্থারস, বাৎসলারস ও মাধুর্যরস। এই পঞ্চবিধরস মান্তুষের পারিবারিক বা গোষ্ঠীর অন্তর্নিগৃঢ় আধ্যাত্মিক জীবনের পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু আধুনিক জগতে ষথন গৃহী বিশ্ববাসীর সহিত নানাবিধ যোগসূত্রে আবদ্ধ, তখন তাহার পক্ষে উক্ত রসই যথেষ্ট নয়—অর্থাৎ মানুষের অভিজ্ঞতা ও আবেগ এই পঞ্চবিধ রসেই পূর্ণ প্রকাশ পায় না। যে অসম্পূর্ণতা থাকিয়া যায়, তাহাতে সকল অভিজ্ঞতা, সকল রস প্রকাশ পাইতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে নানাবিধ সাধনার মিলন তত্ত্বে হয় নাই, জীবনে হইয়াছে। তিনি বৈষ্ণব কবিদের মত 'অসীম আনন্দকে সীমারপের মধ্যে নিবিড করিয়া উপলব্ধি করিয়াছেন', আবার আধুনিক ভক্ত কবিদের মত 'সীমারূপকে অসীম দেশে ও অসীম কালে ব্যাপ্ত করিয়া সীমার মধ্যে অসীমতাকে প্রত্যক্ষ-রূপে উপলব্ধি করিয়াছেন'। প্রাচীন বৈষ্ণব কবিদের অতুকরণে রবীন্দ্রনাথ 'ভান্থসিংহৈর পদাবলী' রচনা করেন। অনেকে † এই পদাবলী-নিহিত

শীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী প্রণীত 'কাবাপরিক্রমা'—'বৈক্ববতন্ত্রের সাধনায় সেই অধ্যাত্মবোধ যেমন অন্তর্নিগৃঢ় হইয়াছিল, তেমন বিধাকুপ্রবিষ্ট হয় নাই। সেই জন্ম আমাদের দেশ ভেককে বিধাস করে, বাস্তবকে করে না—খাভাবিকের চেয়ে অলৌকিককে শ্রদ্ধা করে। সেই অস্তর্নিগৃঢ় অধ্যাত্মবোধকে কোন গোপন পন্থায় হারাইতে না দিয়া তাহাকেই বিখের দিকে ব্যাপ্ত করিবার, সত্য করিবার জন্ম কি রবীক্রনাথের মধ্যে একটি একান্ত প্রয়াস নাই?'

<sup>†</sup> ডাঃ নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় জার্মানীতে থাকাকালীন এই ভানুসিংহকে প্রাচীন পদকর্তা ভাবিয়া মুরোপীয় সাহিত্যের সহিত তুলনা করিয়া ডক্টর উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। Prof. Lesny তাঁহার ''রবীন্দ্রনাথ'' গ্রন্থে লিখিয়াছেন—'These poems (of Bhanusinha) were intentional imitations of Chandidas and Bidyapati, old Baishnaba lyric poets, but the form and spirit of their imitations were neither parody, nor a mere trick. They gave evidence of serious literary effort, for they showed not only appreciation of literary

রসকে কাব্যরস হিসাবে উচ্চপ্রশংসা করেন কিন্তু কবি নিজে বলিয়াছেন যে, তাহাতে 'আমাদের দিশি নহবতের প্রাণগলান ঢালা স্থর নাই, তাহা আজকালকার সস্তা আর্গিনের বিলাতী টং টাং মাত্র।' যাহা হউক, রবীন্দ্র-কার্যে বৈষ্ণবপ্রভাব সম্বন্ধে পরে আরও আলোচনা করিব।

রবীন্দ্র-কাব্যের বিশিষ্টতা এই যে, ইহাতে সকল রস আছে। যিনি ভক্তির গান গাহিয়াছেন তিনি জীবনের গান গাহিতে পারেন নাই, কারণ 'জীবনের গতি প্রবৃত্তির দিকে, ধর্মের গতি নিবৃত্তির দিকে।' কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সকল রসের সমন্বয় সাধন কবিয়াছেন এবং জীবনের সর্ববিধ স্থুর তাঁহার একতারাতে বাজিয়া উঠিয়াছে। তিনি 'সকল বিচিত্র-রস-নিগৃঢ় জীবনের গান গাহিয়াছেন'—তিনি বৈষ্ণব কবি, ভক্ত কবি, মরমী কবি, প্রকৃতির কবি, মানবপ্রেমের কবি। যথা,

'এরে ভিগারী সাজায়ে কি রঙ্গ তুমি করিলে ?
হাসিতে আকাশ ভরিলে ॥
পথে পথে ফেরে, দ্বারে দ্বারে যায়,
ঝুলি ভরি রাথে যাহা কিছু পায়
কতবার তুমি পথে এসে হায়,
ভিক্ষার ধন হরিলে ॥
ভেবেছিল চিরকাঙাল সে এই ভুবনে
কাঙাল মরণে জীবনে ।
প্রগো মহারাজ, বড় ভয়ে ভয়ে
দিনশেষে এল ভোমার আলয়ে
আধেক আসনে তারে ডেকে লয়ে
নিজ মালা দিয়ে বরিলে ॥'

tradition, but also a desire for its revivitication. Artistically, too, this attempt stands fairly high. Baishnava lyricism's eager desire for divine love penetrated so deeply into the poet's mind that its influence is reflected in all his later work, and even overcame the influence of Byronic romanticism, by which, through Shelley, he was captivated as a young man.'

'এই উদ্ধৃত ছোট গানটির মধ্যে অধ্যাত্ম সাধনার প্রথম অবস্থায় ত্যাগের রিক্ততার স্থগভীর বেদনা এবং শেষ অবস্থায় ভগবানকে অনন্তশরণ জানিয়া আশ্রয় করিবামাত্র মিলনের অপূর্ব আনন্দের সমস্ত ইতিহাস কি একটি সংহতরূপ লাভ করিয়াছে!' (অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী)

'তোমায় আমায় মিলন হোলে সকলি যায় থুলে, বিশ্বসাগর ঢেউ থেলায়ে উঠে তথন তুলে।'

### ইহা সাধক কবির গান।

'কি ডাক ডাকে বনের পাতাগুলি কার ইসারা তৃণের অঙ্গুলি। প্রাণেশ আমার লীলাভরে থেলেন প্রাণের পেলাঘরে পাধীর মৃথে এই যে থবর পেন্য।'

#### ইহা বৈষ্ণব কবির গান।

পোগল করা গানের তানে পায় যে কোথা কেইবা জানে, চায়না ফিরে পিছন পানে রয়না বাঁধা বন্ধে রে, লুটে যাবার ছুটে যাবার চলবারই আনন্দে রে।

কবি 'নিশ্চল নিবিকল্প নিগুণি' ঈশ্বরের ভক্ত নন—গতিধর্মের পক্ষপাতী।

'আমার পরশ পাবে বলে
আমায় তুমি নিলে কোলে
কেউত জানেনা তা।
রইল আকাশ অবাক মানি
করল কেবল কানাকানি
বনের লতাপাতা।'

এখানে রবীন্দ্রনাথ মরমী কবি।

'স্থী প্রতিদিন হায়, এসে ফিরে যায় কে ? তারে আমার মাথার একটি কুস্থম দে।'

এখানে তিনি মানব-প্রেমের কবি।

রবীশ্রনাথের ধর্মসংগীতের সহিত কবীরের ধর্মবাক্যগুলির যোগ অত্যন্ত সুস্পষ্ট। ভারতের ভক্তিসাধনা রসসাধনার সহিত যুক্ত হইয়াছে। আমাদের সাধকগণ ভক্তকবি, তাঁহারা শুধু রসহীন নীতি-বোধকে আশ্রয় করিয়া থাকেন নাই। আমাদের ধর্মসাহিত্য \* রূপরসের দাবিকে অগ্রাহ্য করে নাই, তাই রবীশ্রুকাব্যে কবীরের প্রভাব লক্ষ করা সম্ভব।

রবীন্দ্রনাথের ভক্তিকবিতায় রূপ ও সৌন্দর্য কোথাও অম্বীকৃত হয় নাই, কবীরের গানও এই আনন্দের স্কুরে বাঁধা। যথা—

> 'বৈরাগ্য সাধনে মৃক্তি সে আমার নয়, অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময় লভিব মুক্তির স্বাদ।'

> > —রবীন্দ্রনাথ

'কৈই কবীর, বিছুড় নহিঁ মিলিহো জ্যো তরবর ছোড় বনমাধরী—'

—কবীর

<sup>া</sup> ভিপনিষদকেই বলে বেদান্ত ও শ্রেষ্ঠ বিছা, তাহার উপর ভর করিষা দকল তত্ত্বশাপ্র ভারতবনে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইরাছে। অথচ তাহাকে সাধকের গভীরতম অধ্যাত্ম উপলব্ধির অপূর্ব প্রকাশ বলিয়া চিরদিনই ভারতবদ একা করিয়া আসিয়াছে। ভগবদ্গীতা, শ্রীমন্তাগবত প্রভৃতি সকল শাস্ত্র সম্বন্ধেই সেই এক কথা—তাহা ইইতে এক ধারা গিয়াছে তত্ত্বজ্ঞানের দিকে, অশুধারা গিয়াছে কাব্য ও সংগীতের দিকে। এই উভয় ধারাই ভারতববে চিরকাল পরম্পর পরম্পরকে পরিপৃষ্ট করিয়া আসিয়াছে। সেই জন্ম ভারতের শ্রেষ্ঠ ধর্ম সংগীতগুলি ইউরোপের ধর্ম সংগীতের শ্রায় অ-কবিদের দ্বারা রচিত নহে। তাহা তত্ত্বদশী সাধক কবিদের রচনা।'

t অজিতক্মার চক্রবর্তী প্রণীত 'কাব্যপরিক্রমা'। 'The influence of Kabir's religious poetry on Tagore is witnessed by the fact that in 1921 he himself edited a selection of these poems for the English-speaking public'—Prof. V. Lesny প্রণীত 'Rabindranath Tagore.'

( ক্বীর ক্রেন, তরুকে ছাড়িয়া যেমন বনকে খুঁজিয়া পাইবে না—তেমনি তিনি বিচ্ছিন্নভাবে মিলিবেন না।)

#### আবার---

'য়া ঘট ভীতর চন্দ্র স্থরহৈ য়াহী মে নৌলগ তারা'— আমারি মধ্যে চন্দ্রস্থ, আমারি মধ্যে নব লক্ষ তারা প্রকাশিত—(কবীর)। 'আজি যত
তারা তব আকাশে, দবে মোর প্রাণভরি প্রকাশে'—('রবীন্দ্রনাথ')। যাবহী
মূরত বীচ অমূরত, মূরতকী বলিহারী—সকল মূতির মধ্যে অমূর্ত; বলিহারী
যাই সকল মৃতির (কবীর)। আমি রূপসাগরের তুব দিয়েছি অরূপ এতন
আশা করি—(রবীন্দ্রনাথ)।

#### রমাপ্রসাদ চন্দের মতে-

'রবীন্দ্রনাথের গীতিকাব্য অধিকাংশই মন্ত্র-সাহিত্য; আধুনিক যুগের ঋষির দৃষ্ট নব মন্ত্রসংহিতা। যে গীত দেখা কথার উপর প্রতিষ্ঠিত, শোনা বা শেখা কথার সম্পর্কবিজিত, তাহা মন্ত্র; যে গীতে শেখা কথার ও শোনা কথার প্রাধান্ত, তাহা কাব্য মাত্র। অবর বা পরবর্তীকালের লোকেরা পড়িয়া বা শুনিয়া যে অতীন্দ্রিয় জগতের সন্ধান পাইয়া থাকেন, ঋষি তাহা প্রত্যক্ষ করেন এবং মন্ত্রগান করিয়া অপরকে প্রত্যক্ষান্ত্রভূতির পূর্বাস্থাদ প্রদান করেন। রবীন্দ্রনাথের গীতিকাব্যে যাহা মন্ত্র, তাহাতে আমরা অতীন্দ্রিয় জগতের যে আলেখ্যের সন্ধান লাভ করি, তাহার দিকে চাহিলে অতঃই মনে হয়, ইহা শোনা বা শেখা কথার প্রতিধ্বনি মাত্র নহে, ইহা দেখা কথা, গানে গাথা।' ( সাহিত্য, পৌষ, ১৩২০ )।

় রবীন্দ্রকাব্যে এই বৈচিত্র্য, অনুভূতির এই প্রসারতা সত্যই বিশ্ময়কর। রবীন্দ্রনাথের শৈশব রচনার ভিতর স্থর বাজিয়াছে যে, বিশ্ব-প্রকৃতির সহিত মানবমনের এক নিগৃঢ় সম্বন্ধ আছে। ইহা রবীন্দ্রকাব্যের একটি মূল স্থর। 'সন্ধ্যা সঙ্গীত'-এ কবি প্রকৃতিকে মানবীয় ভাবে ব্রিবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু 'প্রভাত সঙ্গীত'-এ তিনি অসীম অনস্তকে অন্তরে অন্তত্ত্ব করিবার জন্ম 'আনন্দময় স্বচ্ছন্দ মুক্ত জীবন' পাইতে চাহিয়াছেন। 'ছবি ও গান'-এ আছে একটা সৌন্দর্যের পুলক—তাহাতে কবির নব যৌবনের নেশা আছে। 'কড়ি ও কোমল'-কাব্যে

প্রকৃতি তাহার রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধ লইয়া, মানুষ তাহার বুদ্ধি-মন-স্নেহ-প্রেম লইয়া কবিকে মুগ্ধ করিয়াছে। 'মানদী'যুগে কবি দক্ষ স্রষ্ঠারূপে দেখা দিয়াছেন, মানবীয় প্রেমের গভীরতা দেখাইয়াছেন এবং প্রকৃতির ভৈরবরূপের সহিত পরিচয় ঘটাইয়াছেন। 'সোনার তরী'-তে বিশ্বান্তভৃতি ও সৌন্দর্যান্তুভূতি প্রবলভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। সৌন্দর্যপূজার এবং মহাজীবন লাভের জন্ম আকাজ্ঞা দেখিতে পাই। 'চৈতালী'-যুগে কবি অন্নভব করিয়াছেন যে, প্রকৃতি ও মানুষ উভয়ে মিলিয়া বিশ্বের সৌন্দর্য সম্পুর্ণ হইয়াছে—কেহ কাহাকে ছাড়িয়া সম্পূর্ণ নয়। বিশ্বসংসারের বিবিধ বিষয় ও বস্তুর মধ্যে যে যোগস্ত্র আছে কবি 'কণিকা'-তে তাহা দেখাইয়াছেন এবং সেই বিশ্বকে 'কণিকা'-কাব্যে কবি সহজভাবে স্বীকার ও গ্রহণ করিলেন। 'উৎসর্গ'-কাব্যে কবি-মনের যৌবনের পরিচয় পাওয়া যায়—সেখানে কবি জীবন-দেবতার সহিত নিবিড় পরিচয় লাভ করিতে ব্যগ্র। 'নৈবেগ্য'-কাব্যে তিনি প্রাচীন ভারতের প্রতি মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাইলেন এবং স্থখছঃখভরা পৃথিবীকে ভালবাসিলেন। 'থেয়া'-কাব্যে রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক জীবনের কাব্যময় প্রকাশ পাই। এই আধ্যাত্মিক কাকুতি 'গীতাঞ্চলি'-তে প্রকাশ পাইয়াছে। 'গীতাঞ্জলি' 'যেন দেবতার পায়ে সমন্ত্রমে গীতি-নিবেদন', 'গীতিমাল্য' বঁধুর গলায় গীতিমাল্যের উপহার। 'গীতালী' হইল কবির গানের যুগ, যখন কবির মনে একটা অস্পষ্ট বেদনা জাগিয়াছিল। তারপর আবার 'বলাকা'-তে তিনি আত্মপ্রকাশ করিলেন—এই কাব্যে তিনি অন্তরে যে গতি-ধর্ম অন্তুভব করেন, তাহাই প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। 'বলাকা'-তে কবি যৌবনকে রাজটীকা পরাইয়াছিলেন, কিন্তু 'পূরবী'তে জন্ম-মৃত্যুর স্রোতে যৌবনকে চিরজীবী করিতে চাহিয়াছেন। 'মহুয়া'-র মধ্যে দেখিতে পাই যে, 'প্রেমের অন্তরাম্বাদ কবিকে বহিষাত্রার পথে বরণ করিয়া লইয়াছে—দেহকে আলিঙ্গন করিবার যে আকাজ্জা ছিল, 'মহুয়া'-কাব্যে তাহা ভস্ম হইয়া মৃত্যুঞ্জয়ী শক্তিরূপে প্রকাশ লাভ করিয়াছে।

### জীবন-দেবতা

রবীন্দ্র-কাব্যের মূল কথা বুঝিতে হইলে ইহার মূল প্রেরণাকে বুঝিতে হইবে। কবি যথন সৃষ্টি করেন, তখন তাঁহার অন্তরে আর একজন 'আমি' বিরাজ করেন, যার সংকেতে, যার লীলায়, যার বংশীশব্দে তিনি নিজেকে ডুবাইয়া দিয়া সৃষ্টির আনন্দ অনুভব করিতে থাকেন। কাব্যের অন্তরালে থাকিয়া যিনি কাব্যস্টির প্রেরণা দিয়া যান, তাহাকেই রবীন্দ্র-কাব্যে 'জীবন-দেবতা' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। এই জীবন-দেবতার রূপ সম্বন্ধে সতর্ক না থাকিলে রবীন্দ্র-কাব্যকে বুঝিবার পক্ষে পদে পদে বাধা ঘটিবে, তাহাকে হেঁয়ালী বলিয়া উড়াইয়া দিবার প্রলোভন আসিবে, রবীন্দ্রকাব্যরসের দার অবরুদ্ধ থাকিবে। জগতের যাহারা শ্রেষ্ঠ কবি, তাঁহারা সকলেই এবংবিধ প্রেরণায় চালিত হন, কিন্তু রবীন্দ্র-কাব্যে ইহা এত স্কুম্পন্ট, এত অর্থপূর্ণ যে, এই দেবতার মর্ম না বুঝিতে পারিলে তাঁহার বৈচিত্র্যা, তাঁহার রসায়ুভূতির প্রসারতা কিছুই ধরা দিবে না।

এই 'জীবন-দেবতা' সম্বন্ধে নানারূপ দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, আধ্যাথিক ব্যাখ্যা হইয়াছে—তাহাতে সমালোচকের পাণ্ডিত্য প্রকাশ
পাইতে পারে কিন্তু তাহা রবীন্দ্র-কাব্যরস আম্বাদনের পক্ষে অনুকূল
নয়। যে-প্রেরণা, যে-শক্তি নানা রসে, নানা রূপে কবিকে চালিত
করিয়াছেন, তিনিই জীবন-দেবতা। এই জীবন-দেবতার সাহায্যেই
তিনি জীবনের অনুকূল ও প্রতিকূল অবস্থাকে নম্রতার সহিত গ্রহণ
করিতে পারিয়াছেন, জীবনের সমস্ত স্থুখছুঃখকে এবং সমস্ত ঘটনাকে
ঐক্য দান করিতে পারিয়াছেন, বিশ্বচরাচরের মধ্যে নিজের আত্মার
সংযোগ অনুভব করিতে পারিয়াছেন; ক্লণিকের মধ্যে চিরন্তনের,
বিচ্ছিন্নের মধ্যে একের, অসম্পূর্ণের ভিতর সম্পূর্ণের উপলব্ধি করিতে
পারিয়াছেন। এই 'জীবন-দেবতা' বিশ্বদেবতা নহে। 'বিশ্বদেবতা আছেন,
তাঁর আসন লোকে লোকে গ্রহচন্দ্রতারায়। জীবন-দেবতা বিশেষভাবে
জীবনের আসনে, হৃদয়ে হৃদয়ে যাঁর পীঠস্থান, সকল অনুভূতি সকল

মভিজ্ঞতার কেন্দ্রে। বাউল তাঁকেই বলেছে মনের মান্ত্রষ।' \* বঙ্গবাসী হইতে প্রকাশিত 'বঙ্গভাষার লেখক' নামক পুস্তকে কবি নিজেই তাঁহার 'জীবন-দেবতা' ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

'আজ জানিয়াছি যে, সকল লেখা উপলক্ষ মাত্র—তাহারা যে অনাগতকে গড়িয়া তুলিতেচে, সেই অনাগতকে তাহারা চেনেও না। তাহাদের রচয়িতার মধ্যে আর একজন রচনাকার আছেন, যাহার সম্মুপে সেই ভাবী তাৎপর্য প্রত্যক্ষ বর্তমান। ফুংকার বাঁশীর একটা ছিদ্রের মধ্য দিয়া একএকটা স্থ্র ভাসাইয়া তুলিতেছে এবং নিজের কতৃত্ব উল্লৈম্বরে প্রচার করিতেছে, কিন্তু কে সেই বিচ্ছিন্ন স্থরগুলিকে রাগিণীতে বাঁধিয়া তুলিতেছে? ফুঁ স্থ জাগাইতেছে বটে, কিন্তু ফুঁত' বাঁশী বাজাইতেছে না? সেই বাঁশী যে বাজাইতেছে, তাহার কাছে সমস্ত রাগরাগিণী বর্তমান মাছে, তাহার অগোচরে কিছুই নাই। … … এই যে কবি, যিনি আমার সমস্ত ভালমন্দ, সমস্ত অমুকুল ও প্রতিকুল উপকরণ লইয়া আমার জীবনকে রচনা করিয়া চলিয়াছেন, তাঁহাকেই আমার কাব্যে আমি 'জাঁবন-দেবতা' নাম দিয়াছি। তিনি যে কেবল আমার এই ইহজীবনের সমস্ত খণ্ডতাকে ঐকাদান করিয়া, বিশের সহিত সামঞ্জপ্ত স্থাপন করিতেছেন, আমি তাহা মনে করি না—আমি জানি, অনাদিকাল হইতে বিচিত্র বিশ্বত অবস্থার মধ্য দিয়া তিনি আমাকে আমার এই বর্তমান প্রকাশের মধ্যে উপনীত করিয়াছেন ;—দেই বিশ্বের মধ্য দিয়া প্রবাহিত অন্তির্ধারার বৃহৎস্মৃতি তাহাকে অবলম্বন করিয়া আমার আগোচরে আমার মধ্যে রহিয়াছে। সেইজন্ম এই জগতের তরুলতা পশুপক্ষীর সঙ্গে এমন একটি পুরাতন একা অমুভব করিতে পারি, সেইজন্ম এতবড় রহস্তময় প্রকাণ্ড জগতকে অনাত্মীয় ও ভীষণ বলিয়া মনে হয় না।

এইজন্ম রবীন্দ্রনাথের খণ্ড কবিতাগুলি বুঝিতে হইলে রবীন্দ্রকাব্যের সমগ্রতার সাহায্যে বুঝিতে হইবে। পরিণাম না জানিয়া একটির পর একটি কবিতা কবি যোজনা করিয়াছেন; নানা রসের ঘাটে, নানা অভিজ্ঞতার সোপানে, নানা অনুভূতির স্তরে নব নব গান রচনা করিয়াছেন; কিন্তু প্রত্যেকের মধ্য দিয়া একটি অবিচ্ছিন্ন তাৎপর্য

<sup>\*</sup> রবীন্দ্রনাথ—'মানব সত্য', প্রবাদী—১৩৪•, জ্যৈষ্ঠ।

প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে। তাই রবীন্দ্রনাথ কবিতা লেখেন, কিন্তু স্বরটা ব্যক্তিগত না হইয়া বিশ্বগত হইয়া উঠে। রবীন্দ্রনাথ বলেন—

'আমার পটে একটা ছবি দেখিয়াছিলাম বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে যে একট। রং ফলিয়া উঠিল, সেই রং ও রঙের তুলিত আমার হাতে ছিল না।'

এই তুলি ও রঙ 'জীবন-দেবতা' জোগাইয়াছে—তাই তিনি বিশ্বান্থভৃতি জীবন-দেবতার ইঙ্গিতে অন্থভব করিয়াছেন। এই জীবন-দেবতা তাঁহার জীবনের ক্ষুদ্রতাকে, বন্ধনকে, সীমাকে ছিন্ন করিয়া দিয়াছেন; বেদনার দ্বারা, বিচ্ছেদের দ্বারা, আনন্দের দ্বারা বিপুলের সহিত, বিরাটের সহিত, মহতের সহিত তাঁহাকে যুক্ত করিয়া দিয়াছেন। জীবন-দেবতার এই লীলা তাহার কাছে স্পষ্ট না হইলেও গোপন থাকে নাই। তাই তিনি বলিতে পারিয়াছেন—

'আমার চোপে যে আলো ভালে। লাগিতেছে, প্রভাত-সন্ধ্যার যে মেঘের ছট। ভাল লাগিতেছে, প্রিয়ঙ্গনের যে মুখচ্চবি ভাল লাগিতেছে—সমস্তই সেই প্রেমলীলার উদ্বেল তরঙ্গমালা। ভাহাতেই জীবনের সমস্ত স্থপত্ঃথের, সমস্ত আলো-অন্ধকারের ছায়া পেলিতেছে।'

তাই যে-শক্তি জীবনের সমস্ত স্থুখহঃখকে, সমস্ত ঘটনাকে তাৎপর্য দান করিয়াছে, রূপ-রূপান্তর—জন্ম-জন্মান্তরকে একসূত্রে সাঁথিয়াছে, বিশ্বচরাচরের ভিতর ঐক্যভাব আনিয়া দিয়াছে, তাহাকে 'জীবন-দেবতা' নাম দিয়া রবীক্রনাথ লিথিয়াছেন—

'ওহে অস্তরতম,
মিটেছে কি তব সকল তিয়াদ
আদি অস্তরে মম ?
হঃধস্থথের লক্ষধারায়
পাত্র ভরিয়া দিয়েছি ভোমায়,
নিঠুর পীড়নে নিঙাড়ি বক্ষ
দলিতদ্রাক্ষাসম।

কত যে বরণ, কত যে গন্ধ,
কত যে রাগিণী, কত যে ছন্দ,
গাঁথিয়া গাঁথিয়া করেছি বয়ন
বাসর শয়ন তব।
গলায়ে গলায়ে বাসনার সোনা
প্রতিদিন আমি করেছি রচন।
তোমার ক্ষণিক প্রেলার লাগিয়া
মুব্রতি নিতা নব।'

নিজের জীবনের মধ্যে এই যে শক্তির আবির্ভাব, নিজের অন্তরে এই যে প্রেরণা, ইহা কবিকে কালমহানদীর হুতন হুতন ঘাটে বহন করিয়া লইয়া গিয়াছে। তাই জীবন-দেবতা বিশ্বদেবতা নহে, কোন বিশিষ্ট রূপের স্রস্তী নহে। ইহা কবিকে গতি দিয়াছে, কাব্যরসে বৈচিত্র্য আনিয়া দিয়াছে, কবির দৃষ্টিকে সার্থক করিয়াছে, কবির অন্তরে বিশ্বান্ত্রভূতি দিয়াছে। এই জীবনদেবতা কবিকে চঞ্চল করিয়াছে, রবীক্রকাব্যে দৈতবাদ আনিয়াছে, মনের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে বিচিত্ররূপিণী রূপে দেখাইয়াছেন। এই যে গতি, এই যে চঞ্চলতা, ইহার রহস্তে আরুত হইয়া কবি বলিতেছেন—

'একি কোতুক নিত্য-নৃতন
ওগো কোতুকময়ী!
বেদিকে পাস্থ চাহে চলিবারে
চলিতে দিতেছে কই?
গ্রামের যে পথ ধায় গৃহ পানে
চাষিগণ ফিরে দিবা-অবসানে,
গোঠে ধায় গক, বধু জল আনে
শতবার যাতায়াতে,
একদা প্রথম প্রভাত বেলায়,
সে পথে বাহির হইম্ব হেলায়,

মনে ছিল, দিন কাজে ও খেলায
কাটায়ে ফিরিব রাত ;—
পদে পদে তুমি তুলাইলে দিক্
কোথা যাব আজি নাহি পাই ঠিক্
কান্ত হৃদয় ভ্রান্ত পথিক
এসেছি নৃতন দেশে ;
কথনো উদার গিরির শিখরে
কতু বেদনার তমোগহ্বরে
চিনি না যে পথ দে পথের 'পরে
চলেছি পাগল বেশে।'

রবীন্দ্রকাব্যের প্রথম সমালোচক মোহিতচন্দ্র সেন বলিয়াছেন—

'এই জীবনদেবতা কে ? কাহাকে লইয়া তিনি মিলন-উৎসবে মগ্ন এবং কে তাঁহার মুখের ভাষা কাড়িয়া কথা কহিয়াছেন, 'মিলায়ে আপন স্থরে ?' ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিমাত্রই এই জীবন-দেবতার সহিত বিশ্বদেবতার সোসাদৃশ্য কল্পনা করিবেন। কিন্তু ইহাকে বিশ্বদেবতা বলিলে কবির আকাজ্জা ও সম্ভোগের যথার্থ তাৎপর্য বুঝা যায় না।'\*

এই জীবনদেবতা রহস্তময় হইলেও করিব কাছে সম্পণ্ট নয়, সেই কারণেই তিনি বলিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই—

'আজ মনে হয় সকলেরি মাঝে
তোমারেই ভালবেসেছি;
জনতা বহিয়া চিরদিন ধরে,
ভুধু তুমি আমি এসেছি।
চেয়ে চারিদিক পানে
কি যে জেগে ওঠে প্রাণে,

<sup>\* &#</sup>x27;Jibendebata' is personal—the presiding deity of the poet's life—not quite that even—it is the poet himself—the Inner Self of the poet, who is more than this earthly incarnation'—Prasanta Mahalanobis.

তোমার আমার অসীম মিলন যেন গো সকল থানে। কতদিন এই আকাশে যাপিত্র সে কথা অনেক ভুলেছি, তারায় তারায় যে আলো কাঁপিছে त्म जात्नारक (माँद इतनि । তৃণ-রোমাঞ্চ ধরণীর পানে আধিনে নব-আলোকে চেয়ে দেখি যবে আপনার মনে প্রাণ ভরি উঠে পুলকে ? মনে হয় যেন জানি এই অক্থিত বাণী— মৃক-মেদিনীর মর্মের মাঝে জাগিছে যে ভাবথানি। এই প্রাণে ভরা মাটির ভিতরে কত যুগ মোরা যেপেছি, কত শরতের সোনার আলোকে কত তৃণে দোঁহে কেঁপেছি ?'

'হে চির-পুরাণো, চিরকাল মোরে গড়িছ নতুন করিয়া, চিরাদন তুমি সাথে ছিলে মোর রবে চিরদিন ধরিয়া।'

বহু সমালোচক রবীন্দ্র-কাব্যের এই 'জীবন-দেবতা'-র মূল স্থরটি ধরিতে পারেন নাই। অজিতকুমার বলিয়াছেন—

'জীবন-দেবতার স্বরূপই হইতেছে বিশ্ববোধ। তিনি কিনা জীবনের সমস্ত ভালমন্দ সমস্ত ভালাগড়ার ভিতর দিয়া জীবনকে একটি অথগু তাৎপর্ষের মধ্যে উদ্ভিন্ন করিয়া তুলিতেছেন এবং তিনিই আবার কবির কাব্যে উপস্থিতকে চিরস্তনের সঙ্গে, ব্যক্তিগত জিনিসকে বিশ্বের সঙ্গে, খণ্ডকে সম্পূর্ণের সঙ্গে মিলিত ক্রিয়া কাব্যকেও তাহার ভাবী পরিণামের দিকে অগ্রসর ক্রিয়া দিতেছেন।

তাই তিনি 'চিত্রা'-কাব্যের 'উর্বশী' ও 'বিজয়িনী' কবিতাকে জীবন-দেবতার অন্তর্গত বলিয়া ধরিয়াছেন, কারণ উক্ত ছুইটি কবিতায় সমস্ত মানব-সম্বন্ধের বিকাশ হইতে, সমস্ত প্রয়োজনের সংকীর্ণ সীমা হইতে দূরে তাহার বিশুদ্ধতায়, তাহার অথগুতায় উপল্রি কবিবার তত্ত্ব আছে। ক্ষণিকের মধ্যে, বিচ্ছিন্নতার মধ্যে অখণ্ডের উপলব্ধি জীবন-দেবতার ভিতরের কথা। অনিতা স্নেহ-প্রীতির সম্বন্ধকে অন্য রহস্তময করিয়া দেখিবার কথা 'স্বর্গ হইতে বিদায়' কবিতাটিতে বলা হইয়াছে বলিয়া তাহা জীবন-দেবতার ভাবের অন্তভু ক্তি কথা। এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করিলে জীবন-দেবতার পূর্ণ পরিচয় ব্যাহত হইবে। আমি বিশ্বাস করি যে, কবি জীবন-দেবতার প্রেরণায় তাহার কাব্যে বিশ্বানুভূতি উপলব্ধি করিয়াছেন, বিচ্ছিন্নতাকে ত্যাগ করিয়াছেন, অথও পূর্ণ বিশ্বময় জীবন কল্পনা করিয়াছেন। কবির দৃষ্টি গানের দৃষ্টি; এবং খণ্ডের **সঙ্গে** সঙ্গে অথগুকে তিনি দেখিয়াছেন। এই অনির্বচনীয়তা বোধ, এই অপরূপকে দেখিবার চেষ্টা জীবন-দেবতার ইঙ্গিতে সম্ভব হইয়াছে বটে কিন্তু এই সর্বান্নভূতি ও বিশ্ববোধ জীবন-দেবতা নহে। অজিতকুমার জীবন-দেবতার বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক ব্যাখ্যা দিতে গিয়া বলিয়াছেন যে.

'ভারুইনের মতে প্রত্যেক জীবকোষের স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব আছে, স্থতরাং একই
মান্নষের মধ্যে অগণ্য ব্যক্তিত্বের সমাবেশ ঘটিয়াছে। কবি তাহার দৃষ্টিতে অন্ধ্রুত্ব করিলেন যে, বিশ্ব-অভিব্যক্তির নানা ধারায় তাহার যুগ্যুগান্তরের জীবন প্রবাহিত হইয়াছে। সেই নানা জীবনের নানা ব্যক্তিত্ব তাহার মধ্যে আদিয়া মিলিয়াছে —একই অথগু জীবন-দেবতা তাহাদের সকলকে আপনার অন্তর্গত করিয়া লইয়াছেন। ফেক্নারের চৈতন্তুময় বিশ্বপুর্কষের আইভিয়ার সঙ্গে গীতার বিশ্বরূপের এবং উপনিষদীয় 'সর্বভ্তান্তর্গ্র্যা'র ভাবের সম্পূর্ণ মিল আছে
—ইহাই জীবন-দেবতা।'

# Dr. Edward Thompson বলেন—

'Rabindranath proved his greatness, both as poet and man, by rising completely above the 'Jibandebata' phase, so that the thought faded out from his work—faded out gradually, till it was lost in his strong religious experience and absorbed into his general system of thought. The doctrine is of interest because it is shot through with guesses, some of them psychologically profound; and, while it lasted, it coloured a great deal of fine poetry.' (Rabindranath Tagore, Poet and Dramatist)

Dr. Thompson রবীন্দ্রনাথের জীবন-দেবতা-বাদকে রবীন্দ্রকাব্যের একটি স্থর হিসাবে দেখিয়াছেন। তিনি বলেন যে, জীবনদেবতা অস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল 'সোনার তরী'তে।
'বলাকা'তেও তিনি জীবন-দেবতাকে পুনরায় ফিরিয়া আসিতে
দেখিয়াছেন। কাব্যকে যাহারা খণ্ডহিসাবে বিচার করিতে চান,
তাহারাই কোন্ কোন্ কাব্য জীবন-দেবতা বিষয়ক, সে-দিকে ঝোঁক
দেন বেশি। রবীন্দ্র-কাব্যে জীবন-দেবতার লীলা দেখিতে হইলে সমস্ত
কাব্যকে বিচার করিতে হইবে, কিন্তু তাহা খণ্ডভাবে নয়, সমগ্রভাবে। ডক্টর স্থবোধ সেনগুপ্ত \* এডওয়ার্ড টম্পসনের মতকে
সমর্থন না করিলেও 'জীবন-দেবতা'র মূল কথাকে অম্বীকার করিয়াছেন।
তিনি বলেন যে,

'কোন্ কবিতা বান্তবিক জীবন-দেবতা বিষয়ক ইহা বিচার করিতে হইলে
দেখিতে হইবে, কোন কাবোর প্রেরণা আদিয়াছে দেবতার সহিত মিলন বা
সেই মিলনের আকাজ্জা হইতে। বান্তবিক সেই সকল কবিতাই এই শ্রেণীর
মধ্যে পড়িবে, যাহাদের মধ্যে কবি দেবতার সহিত তাহার সম্পর্কের কথা
প্রকাশ করিতে উদ্বুদ্ধ হইয়াছেন—এই দেবতা প্রধানতঃ তাহার স্বীয় দেবতাই
হউন, অথবা তিনি বিশ্বের দেবতাই হউন, আসল কথা এই, তিনি হইবেন
দেবতা।'

<sup>\* &#</sup>x27;রবীন্দ্রনাথের কাব্যে জীবন-দেবতা'—ডাঃ স্থবোধ সেনগুপ্ত। উদয়ন—জ্যৈঠ-শ্রাবণ, ১৩৪১।

জীবন-দেবতার এই সংকীর্ণ ব্যাখ্যার আমি পক্ষপাতি নহি। একথা ঠিক যে, কবির প্রথম বয়সের কবিতায় জীবন-দেবতার রূপ অস্পষ্ট ও রহস্থময় ছিল। ক্রমে ক্রমে কবি এই জীবন-দেবতায় বিশ্বাসী হইয়াছেন। কবির হৃদয়ে বৈচিত্র্য আছে, তাই তিনি মীমাংসায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই—তাই অজ্ঞাত থাকিয়া তিনি জ্ঞাত হইয়াছেন এবং চিরকাল কবির হৃদয়ে নানা লীলায় প্রকাশিত হইতেছেন। কবি কখনো জীবন দেবতাকে রমণীরূপে এবং কখনো পুরুষরূপে দেখিয়াছেন। 'তাহার বিচিত্ররূপ—তিনি কখনও তাঁহার প্রেয়সী, 'মর্মের গেহিণী', 'মানসরূপিণী', কখনও তাঁহার অনির্বচনীয় জীবন-দেবতা। তাঁহার দৈতভাব 'অন্তর্থামী', 'জীবন-দেবতা'র মধ্যে স্পষ্টভাবে, 'সিন্ধুপারে'-র মধ্যে রূপকচ্ছলে প্রকাশ পাইয়াছে।' \* এই বিচিত্র স্থ্র আদিয়া পড়ে বলিয়াই রবীক্রনাথ বলিয়াছেন—

'যে কথা ভাবিনি বলি সেই কথা, যে কথা ব্ঝিনি জাগে সেই ব্যথা, জানিনা এনেছি কাহার বারতা কারে শুনাবার তরে।'

জীবন-দেবতা তাঁহার আলেয়ার আলো, তাহার সংকেতে তিনি সম্মুখে চলিতেছেন, তাই 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' কবিতায় তিনি বলিলেন—

> 'আর কতদ্রে নিয়ে যাবে মোরে হে স্থলরি, বল কোন পারে ভিড়িবে তোমার সোনার তরী। যথনি শুধাই, ওগো বিদেশিনী, তুমি হাস শুধু মধুরহাসিনী, বুঝিতে না পারি, কী জানি কী আছে তোমার মনে।

এই নিরুদ্দেশ যাত্রা হইতেছে মানব জীবনের চরম গতি। যাহার ইঙ্গিতে এই গতি, সে কথা না বলিয়া শুধু মধুর হাসি হাসে। তাই

<sup>\*</sup> শ্রীপ্রভাত মুবোপাধ্যায় প্রণীত 'রবীক্র-জীবনী'—'রবীক্রনাথ যে 'অন্তর্গামী' কবিতাটি লেখেন, দেখানে তিনি অন্তর্গামী অর্থে ঈশ্বয়কে বোঝান নাই। লৌকিক ভাষায় আময়া ঈশ্বয়কে অন্তথ্যমী বলি—তাই অনেক সমালোচক জীবনদেবতাকে দেবতা বা ভগবান বলিয়া ভাবেন।'

'তৃমি হাস শুধু মুখপানে চেয়ে কথা না বলে,' এই ভাবিয়া রবীক্রনাথ নিজের চঞ্চল চিত্তকে শান্ত করিয়াছেন। প্রভাতকুমার বলিয়াছেন—

'কবি যে অশাস্ত, বিৱামবিহীন ও চঞ্চল, একথা মোটেই কবিতা নহে, বর্ণে বর্ণে সত্য।'

'সন্ধ্যাসঙ্গীত' ও 'প্রভাতসঙ্গীত'-এর যুগ হইতে রবীন্দ্রনাথের অন্তরে বিশ্বের আলোক বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িল। এই নিজ্ঞমণ •— যাহা 'নিঝ'রের স্বপ্পভঙ্গ' কবিতাতে দেখি, অর্থাৎ সীমা উত্তীর্ণ হইয়া ক্রমাগত অগ্রসর হইয়া চলা, ইহা রবীন্দ্রকাব্য-সাধনার মূল স্থ্র। সেই অন্তভৃতির প্রেরণায় তিনি লিখিয়াছেন—

<sup>\*</sup> ইহাকে অনেকে শুধু poetic henotheism বলিষা ধরেন—

In the Bengali tragedy ('Prakritir Pratisodha'), the Sannyasi struggles with a feeling of tenderness for a lovely child of Nature, the stir of a fatherly instinct, the inner workings of the heart for an outlet to its pent-up affections. Hence, the conflict is between an individualistic search after truth, in the fashion of the Indian ascetic idealism, and the necessity of individualistic affection, and does not rise to the high platform of a representative struggle of the race between the ideal goals of infinite knowledge and infinite love... The same limitation characterises the author's Prabhat-Sangita and Sandhya-Sangita (Songs of Sunrise and of Sunset). Along with the rays of the waxing or waning light, of the rising or setting sun, come floating to the poet's soul, gos-amer-like, underneath the grey skies, aerial fascinations and somnolescences, dissolving phantasms and sleepy enchantments, twilight memories of days of fancy and fire, ghostly visitings of radiant effulgences, or the lightning-flashes of Maenad-like inspiration, which the poet transfixes and crystalises for us in many a page of delicate, silver-lined analysis, of subtlywoven, variegated imaginative synthesis. In these songs it is that Bengali poetry rises to the pitch of the new-romantic lyric. Two of the constituent elements, the criticism of life, whether negative or reconstructive, and the mythopoeia, are almost wholly wanting, and the third element, the transfiguration, is all in all..... A mood or emotion is transfigured and for the moment raised to the infinite and the absolute. By an unconscious synthesis of the poetic imagination, the entire Universe assumes for the moment the hue of this mood or feeling, giving rise to a kind of universal hallucination which may be aptly termed, poetic henotheism.—Dr. Brojendranath Scal প্রাীত 'New Essays in Criticism'.

'হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি, জগৎ আদি দেগা করিছে কোলাকুলি।'

এই নিজ্ঞমণের বেগে মানসীযুগে তিনি যে মানস-স্থুন্দরীর ইঙ্গিতে চলিয়াছিলেন তাহাকেই জীবন-দেবতার অগ্রদূত বলা যাইতে পারে। কম্পিত অন্তরে কবি ভাবিতেছেন—

> 'কে আমারে যেন এনেছে ভাকিয়। এসেছি ভূলে', তবু একবার চাও ম্থপানে নয়ন তুলে।'

কিন্তু তাঁহার সাহস হইতেছে না। ছঃখ করিয়া বলিতেছেন—
'চারিদিক হতে বাঁশী শোনা যায়,
হ্বপে আছে যারা তারা গান গায়;
আকুল বাতাসে, মদির হ্ববাসে,
বিকচ ফুলে,
এপনো কি কেঁদে চাহিবেনা কেউ
আসিলে ভুলে ?'

কবি নিজেকে আশ্বস্ত করিয়া 'পূর্বকালে' কবিতায় বলিয়াছেন—
'অনাদি বিরহ বেদনা ভেদিয়া
ফুটেছে প্রেমের স্থথ
বেমনি আজিকে দেখেছি তোমার মুথ।'

তাই আবার বলিয়াছেন 'অনন্ত প্রেম' কবিতায়—

'তোমারেই যেন ভালবাসিয়াছি

শতরূপে শতবার

জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার।'

শীপ্রভাত মুখোপাধ্যায় প্রণীত—'রবীল্র-জীবনী।'

কিন্তু আবার 'আশঙ্কা' জাগিয়াছে, তাই লিখিয়াছেন—

'সকল গান, সকল প্রাণ তোমারে আমি করেছি দান তোমারে ছেড়ে বিখে মোর তিলেক নাহি ঠাঁই।'

তাই এত আকুলতা, অথচ দদ্দ আছে; এত বিরামহীন চঞ্চলতা, অথচ তাঁহার বিশ্বাস আছে—কারণ, 'যতদূর হেরি দিগদিগন্তে, তুমি আমি একাকার।' রবীন্দ্রনাথ ভাবিয়াছিলেন যে, এই গতির, এই পরিবর্তনের হাত হইতে রক্ষা পাইয়া তিনি একটা দৃঢ় প্রতিষ্ঠাভূমিতে দাঁড়াইতে পারিবেন, + কিন্তু কবি যদি এমনই একটা জায়গায় পৌছান যেখান হইতে তিনি স্থানচ্যুত হইবেন না, তাহা হইলে সেটা হইবে কাব্যের মরণ; তাহাতে সাধন-ধর্মের জয় হইতে পারে। সেই সম্প্রিত চঞ্চল জীবন রবীন্দ্র-কাব্যে আজও দেখা যায়। এইখানেই ক্রিধর্ম ও সাধনধর্মের পার্থকা।

'সোনার তরী'-কাব্যে জীবন-দেবতার রূপ স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। 'মানসী'-যুগে যে মানস-স্থুন্দরী অস্পষ্টতায় আবৃত ছিল, 'সোনার তরী'তে সে সুস্পষ্ট—তাই তিনি বলিয়াছেন—

> 'গান গেয়ে তরী বেয়ে কে আসে পারে, দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে।'

সোনার তরী রবীন্দ্রনাথের সাধন-তরী। জীবনকে খণ্ডিত করায় মিথ্যা ও ব্যর্থতা আছে। 'আমাকে লহ করুণা করে'—ইহা সাধনার

<sup>\* &#</sup>x27;অবিশ্রাম পরিবর্তন দেখলে ভয় হয় যে এতকাল ধরে যে লিপলুম, দেগুলো কিছুই হয়ত টিকবে না—আমার নিজের য়েটা য়থার্থ চরম অভিবাজি, দেটা য়তক্ষণ না আমে, ততক্ষণ ওগুলো কেবল tentative ভাবে আছে। বাস্তবিক কোনটা সতা কোনটা মিধ্যে কবে য়ে য়য় পড়বে তার ঠিক নেই কিন্তু আমি দেখেছি, যদিও এক এক সময়ে সন্দেহের অক্ষকারে মন আছেয় হয়ে য়য় এবং আমার পুরাতন সমস্ত লেখার উপরেই অবিশাস জয়ে, তবু মোটের উপর মন পেকে এই আয়বিশাসটুর য়য় না য়ে, য়িদ য়পেইকাল বেঁচে থাকি, তাহলে এমন একটা দৃঢ় প্রতিষ্ঠাভূমিতে গিয়ে পৌছিব, য়েখান থেকে কেউ আমাকে স্থানচ্যুত করতে পারবে না।' (প্রমথ চৌধুরীর কাছে লিখিত রবীক্রনাথের পত্র, সবুজপত্র—১৯২৪)

কথা। সমস্ত কামনা ও বাসনা ত্যাগ করিয়া কবি আত্মদান করিতেছেন। সর্বশেষে জীবন-দেবতার দ্বারা কবির প্রত্যাখ্যানের কারণ এই যে, সকল কামনা বিসর্জনের পরেও মানবের সাধনার এবং অপেক্ষা করিবার প্রয়োজন থাকে। 'ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই দ্বোট সে তরী'— এখানে জীবন-দেবতার \* সেই ইঙ্গিত আছে। তিনি কবির কর্মকে গ্রহণ করিলেন, কবিকে মুক্তি দিলেন না।

সোনার তবা, চিত্রা, চৈতালী-যুগে রবীন্দ্রনাথ জীবন-দেবতাকে প্রণায়ীরূপে দেখিয়াছেন। জীবন-দেবতা স্পষ্ট হুইলেও তাহার রহস্য অন্তহিত হয় নাই। 'মানস-স্থুন্দরী' কবিতাতে কবি বলিতেছেন—

'হাসিতেছ গীরে

চাহি নোর মুথে, ওগো রহস্তমধুরা,
কী বলিতে চাহ মোরে প্রণয়বিধুরা
সীমন্তিনী নোর। কী কথা বুঝাতে চাও।
কিছু বলে কাজ নাই, শুধু ঢেকে দাও
আমার স্বাঞ্চনন ভোমার অঞ্চলে,
সম্পূর্ণ হরণ করি লহগো স্বলে
আমার আমারে। (সোনার তরী)

এই স্থানরী, 'বাসনা-বাসিনী' তাহার 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'র আকর্মণে কবিকে মুগ্ধ করিয়া জানা হইতে অজানার দিকে লইয়া যাইতেছেন; ইহাতে নব নব পরিচয় নব নব অভিব্যক্তি লাভ করা যায়, কিন্তু ইহার শেষ নাই। কারণ, স্থানরী শুধু হাসেন, শুধু মুগ্ধ করেন, কিন্তু তাঁহার বাণী নাই; তাঁহার ইঙ্গিত আছে, প্রেরণা আছে কিন্তু কোন স্থল দৃষ্টি নাই। তাই কবি প্রণয়কাতর হইয়া 'প্রত্যাখ্যান' কবিতায় বলিয়াছেন—

<sup>\* &#</sup>x27;It is Jibandebata entering his work; the genius of his life and effort crossing the world-stream in his Golden-Boat'—E. G. Thompson and Rabindranath Tagore,'

'কি ধন তুমি এনেছ ভরি ছ্হাতে।
অমন করি ষেওনা ফেলি' ধূলাতে।
এ ঋণ যদি শুধিতে চাই,
কী আছে হেন, কোথায় পাই,
জনম তরে বিকাতে হবে আপনা,
অমন দীন নয়নে তুমি চেয়োনা।'

( সোনার ভরী )

কিন্তু কবি আবার বলিতেছেন—

দে দোল্ দোল্ নে দোল্ দোল্ ঐ মহাসাগরে তুফান তোল্। বৈধ্রে আমার পেয়েছি আবার ভরেছে কোল। ( সোনার ভরী )

সোনারতরী-কাবো এই তন্ময়তা, জ্ঞান অপেকা ভাব এবং সেই ভাবের মধ্যে গূঢ়তা আছে। তাই জীবনদেবতা সম্বন্ধে এই ভাবনয় ধারণা—প্রণয়ীকপে, রহস্তময়ীকপে, না-পাওয়ারূপে।

'চিত্রা'-কাব্যে জীবন-দেবতা ভাবের কবিতা—অন্তর্যামী, সাধনা, জাবন-দেবতা, সিন্ধুপারে, আত্মোৎসর্গ, শেষ উপহার।\* 'চিত্রা' কবিতায় কবি তাহার কাব্যলক্ষ্মীকে বর্ণনা করিয়াছেন। যার পরিচয় কবি অন্তরে পাইয়াছেন, তাহাকেই তিনি অনন্ত বিচিত্ররূপে দেখিতে চাহেন—তাই তাহার স্থুদূর আকাশে মুখর রূপুরের রিণিঝিনি, মৃত্বাতাসে অলকগন্ধ, নিখিল-চিত্তে নানা রাগিণী। কবির কাব্য-প্রেরণা এই 'বিচিত্ররূপিণী' হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে। এই বৈচিত্রাকে অন্তরে উপলব্ধি করিয়া কবি বলিতে পারিয়াছেন—

'আমি এক, বাইরে আছে বহু। এই বহু আমার চেতনাকে বিচিত্র করে তুলেছে, আপনাকে নানা কিছুর মধ্যে জানছি নানা ভাবে। এই

<sup>\*</sup> চারু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'রবি-রশ্মি।'

বৈচিত্যের দারা আমার আত্মবোধ সর্বদা উৎস্থক হয়ে থাকে। বাইরের অবস্থা একঘেয়ে হ'লে মামুষকে মনমরা করে, আমাতে যে আছে সেও নিজেকে বছর মধ্যে পেতে চায়, উপলব্ধির ঐশ্ব্ সেই তার বছলত্বে। আমাদের চৈতন্তে নিরন্তর প্রবাহিত হচ্ছে বছর ধারা, রূপে রসে নানা ঘটনার তরঙ্গে; তারই প্রতিঘাতে স্পষ্ট করে তুলেছে—'আমি আছি' এই বোধ। আপনার কাছে আপনার প্রকাশের এই স্পষ্টতাতেই আনন্দ, অস্প্টতাতেই অবসাদ।'

তাই কবি জীবন-দেবতাকে বলিতেছেন—

'ভেঙে দাও তবে আজিকার সভা,
আন নব রূপ আন নব শোভা,
নৃতন করিয়া লহ আরবার

চির পুরাতন মোরে।
নৃতন বিবাহে বাঁধিবে আমায়
নবীন জীবন ডোৱে।

উপলব্ধির এই ঐশ্বর্য আছে বলিয়াই কবির অন্তরে বিচিত্রভাব খেলা করিয়া বেড়াইতেছে। 'চিত্রা'-কাব্যে অন্তভ্তির এই বিচিত্রতা রবীন্দ্রনাথের বিশেষত্ব। সংসারের যে সাধারণ একজন মানুষ, সে অসংখারে মানে মাত্র একজন—সেখানে তাহার ক্ষুক্রভার বহিতে হয়, কত অন্তগ্রহ, কত অবহেলা সহিতে হয়। এই পরিচয়হীন প্রবাহ অতি তুচ্ছ। কিন্তু কবি যে-প্রেমিকার ইঙ্গিতে চালিত হইতেছেন, তাঁহারই প্রেমের ঐশ্বর্যে যত দৈনা, লাজ, ক্ষুক্রতা, সব অবসান হইয়াছে। তাঁহারই হাত ধরিয়া তিনি প্রেমের 'নন্দনভূমি অমৃত আলয়ে' পৌছিয়াছেন এবং সেখানে তিনি 'জ্যোতিম্মান অক্ষয় যৌবনময় দেবতাসমান'। তাই কবি 'প্রেমের অভিষেক' কবিতাতে বলিতে পারিয়াছেন—'তুমি মােরে করেছ সম্রাট, তুমি মােরে পরায়েছ গৌরব মুকুট।' এই প্রেমকে আরও নিবিড়ভাবে পাইবার জন্ম তিনি তাঁহার নিজের কণ্ঠমালা ত্যাগ করিয়া, নিজের রাজ্বীকা বিসর্জন দিয়া তাঁহার অন্তরের প্রেমিকাকে তিনি নিজে সাজাইতে চাহেন। তাই কবি 'আবেদন' কবিতায় তাঁহার সৌন্দর্যলক্ষ্মীর কাছে

ভিক্ষা প্রার্থনা করিলেন যে, 'আমি তব মালকের হব মালাকর।' অন্তরের এই পূজার একাগ্রতা, প্রয়োজনের বাহিরে গিয়া আনন্দ আহরণ এই কবিতায় বিশিষ্টরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। কবি-জীবনের আদর্শ এই বিশ্বসৌন্দর্থকে সেবা করা; তিনি মহারাণীর কাছে নিঃসংকোচে পুরস্কার চাহিলেন—

'প্রত্যহ প্রভাতে
ফুলের কম্বণ গড়ি', কমলের পাতে
আনিব যথন,—পদ্মের কলিকাসম
ফুদ্ তব মৃষ্টিখানি করে ধবি মম
আপনি পরায়ে দিব, এই পুরস্কাব।
অশোকের কিশলয়ে গাঁথি দিব হাব,
প্রতি সন্ধ্যাবেলা, অশোকের রক্তকান্ডে
চিত্রি' পদতল, চরণ-অন্থলি-প্রান্তে
লেশমাত্র রেণ্, চুম্মিয়া মৃছিয়া লব,
এই পুরস্কার।'

ইহাই 'জাবন-দেবতার' আরতি \*—ইহাতে সম্পত্তির প্রতি লোভ নাই, তথাকথিত প্রয়োজনের তাগিদ নাই, কোন পাথিব দাবি নাই—এথানে কবি রসপিপাস্থ: সৌন্দর্যের লুগুনকারী ও ভিথারা। কিন্তু মাঝে মাঝে আবার কবির মনে হয় যে, যে-লক্ষ্মীকে তিনি সেবা করিতেছেন, যে-লক্ষ্মীর সেবায় তিনি ঐশ্বর্যান হইয়াছেন, হয়তো সক্র একটা বিফলতা আসিয়া জুড়িয়া বসিয়া আছে। তাই দেবীকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন যে, তাহার 'বার্থ-সাধনা' তিনি আনিয়াছেন দেবীর চরণে অর্পণ করিয়া তাহা সফল করিয়া লইতে। তিনি পথে

<sup>• &#</sup>x27;ক্রদ্য অরণ্য' হইতে নিক্ষমণ করিয়। কবি নিঝ নের স্বর্গন্তরে হ্নর প্রভাতের হ্র অভিক্রম করিয়া মানসীপুগের ভিতর দিয়। নোনার তরীর যুগে যে অন্তর-দেবতার বা জাবন-দেবতার স্কান পান, চিত্রার যুগে তাহারই স্তর্ধ অতল স্লিগ্ধ নীলিমার বিচিত্ররূপের কাছে কবি আরু দীন সেবক; কিন্তু সোনার তরীতে যে জীবন-দেবতাকে উদ্ভিত্যমান বাজিত্ব হিসাবে দেখিয়াছেন, এখানে তাহাকেই আবেশপুরিত রসালুত অন্তরের নিবিজ্ঞা দিয়া পরাণ-বর্ষারূপে আরতি করিতেছেন'— চাক্লচন্দ্র বন্দ্যোপাথায় প্রশীত 'রবি-র্দ্মি।'

খেলা করিয়া দেবীকে অবহেলা করেন নাই, তিনি সারাবেলা তাঁচারই সাধনা করিয়াছেন, স্থুতরাং কবি 'সাধনা' কবিতাতে বলিতে পারিলেন—

> 'য। কিছু আমার আছে আপনার শ্রেষ্ঠধন দিতেছি চরণে আদি' অক্বত কার্য্য, অকথিত বাণী, অগীত গান বিফল বাসনা রাশি।

'তুমি যদি দেবী লহ কর পাতি,' আপনার হাতে রাখো মালা গাঁথি, নিত্য নবীন র'বে দিনরাতি স্থবাদে ভাশি' সফল করিবে জীবন আমার বিফল বাসনারাশি।'

চৈতালী-কাব্যেও রবীন্দ্রনাথ পরাণ-ব্ধুয়াকে আহ্বান করিয়া বলিতেছেন—

'লুটে লও ভরিয়া অঞ্চল
জীবনের সকল সম্বল
নীরবে নিতান্ত অবনত
বসন্তের সর্ব-সমর্পণ,
হাসিমৃথে নিয়ে যাও যত
বনের বেদন-নিবেদন।

ইহাতে পূর্ণতা আছে, এবং স্লিগ্ধ শান্তিও আছে। তাই কবির দ্রাক্ষাকুঞ্জবনে গুচ্ছ গুচ্ছ ফল ধরিয়াছে এবং 'পরিপূর্ণ বেদনার ভারে' ফাটিয়া পড়িতেছে।

'চৈতালী'র পর হইতে রবীক্রকাব্যের দ্বিতীয় যুগ আরম্ভ হইল। এই যুগকে স্টুচনা করিয়াছে 'কল্পনা', 'কথা', 'কাহিনী', 'কণিকা' ও 'উৎসর্গ' এবং ইহা পরিণতি লাভ করিয়াছে 'নৈবেছ' ও 'গীতাঞ্জলি', 'থেয়া', 'গীতিমাল্য'-কাব্যে। কল্পনা-কাব্যে ১৩০৪-১৩০৬ সালের ভিতর যে খুচরা কবিতা ও গান রচিত হইয়াছিল, তাহাই একত্র করিয়া পরি-বেশিত হইয়াছে—তবুও 'কল্পনা'-কাব্যে 'সোনার তরী' ও 'চিত্রা'র জীবনের

নিকট হইতে বিদায়ের সূর আছে। অজিত চক্রবর্তী বলেন যে, 'কল্পনা'-কাব্যে পূর্ব জীবনকে বিদায় দিবার দীর্ঘনিশ্বাস সকল কবিতার মধ্যেই আছে। সেই বিদায়ের বিযাদস্থর 'ছঃসময়' কবিতায় স্থুস্পষ্ট। কবির মনে হইতেছে যে, তিনি 'সঙ্গীহীন', ক্লান্তি অঙ্গে নামিয়া আসিয়াছে, আশাগীন, গৃহহীন, কোথাও শ্লেহ-মোহ্বন্ধন নাই—তবুও মনে হইতেছে—

'উপ্ব আকাশে তারাগুলি মেলি' অস্কুলি
ইঙ্গিত করি' তোমাপানে আছে চাহিয়া।
নিম্নে গভীর অধীর মরণ উচ্ছলি'
শত তরঙ্গে তোমা পানে উঠে ধাইয়া।
বহুদ্র তীরে কা'রা ডাকে বাঁধি' অঞ্জলি
এসো এসো স্থরে করুণ মিন্তি-মাধা
ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি, অন্ধ, বন্ধ করোনা পাধা।'

কারণ কবি জানেন যে, তাঁহার পাথা আছে, আর আছে 'উষাদিশাহারা নিবিড়-তিমির-আঁকা মহানভ্যঙ্গন।' অতএব পাথা বন্ধ
করিলে চলিবে না, তাই কবি বিদায়ের বেদনা অতিক্রম করিয়া নূতন
স্থারে বাজিয়া উঠিলেন। সেই স্থারের সঙ্গে পরিচয় লাভ ঘটে নৈবেজ,
গীতাঞ্জলি, থেয়া, গীতিমাল্য-কাব্যে। হতাশার স্থারে 'ভ্রপ্টলগ্ন' কবিতায়
কবি বলিতেছেন—

'রয়েছি বিজন রাজপথপানে চাহি' বাতায়নতলে বসেছি ধূলায় নামি', ত্রিযামা যামিনী একা বসে গান গাহি, 'হতাশ পথিক, সে যে আমি, সেই আমি॥'

কিন্তু হতাশার ভিতরেও কবি তাঁহার জীবন-দেবতাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

> 'তোমার প্রণয় যুগে যুগে মোর লাগিয়। জগতে জগতে ফিরিতেছিল কি জাগিয়া, এ কি সত্য।

আমার বচনে নয়নে অধরে অলকে

চির জনমের বিরাম লভিলে পলকে,

এ কি সত্য।

মোর স্থকুমার ললাট-ফলকে

লেখা অসীমের তত্ত্ব,

হে আমার চিরভক্ত

এ কি সত্য॥'

'অশেষ' কবিতায় কবি আবার জীবন-দেবতার আহ্বান শুনিতেছেন
—এখানে কবি তাহাকে মোহিনী, নিষ্ঠুরা, রক্তলোভাতুরা, কঠোর স্বামিনী
বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন, কারণ এই মোহিনী তাহাকে প্রাত্তি
দিতেছে না। তাই কবি বলিতেছেন, হে জাগ্রত রাণী, তোমার সন্ধ্যাকালে কি বৈরাগ্যের বাণী বাজেনা, সেখানে কি পাখীরা ঘুমায় না,
সেখানে কি ক্লান্তি নাই, লতাবিতানের তলে নিভূত শ্যান নাই ; সব
সেবকই ছুটি পাইয়াছে, শুরু আমি পাই নাই। নিরন্তর আমি তোমার
আহ্বান শুনিতেছি। কবি সেই আহ্বানকে অগ্রাহ্য করেন নাই, করিতে
পারেন না এবং সেই আহ্বানের গর্বে তিনি সারারাত্র অনিদ্র নয়নে
থাকেন। ক্লান্তির অবসাদ দূর করিয়া কবি বলিতেছেন—

'বলো তবে কী বাজাব, ফুল দিয়ে কী সাজাব তব দারে আজ,

রক্ত দিয়ে কী লিখিব, প্রাণ দিয়ে কী শিখিব, কী করিব কাজ।

যদি আঁপি পড়ে ঢুলে, স্থাথ হস্ত যদি ভুলে পূর্ব নিপুণতা ,

বক্ষে নাহি পাই বল, চক্ষে যদি আদে জল বেধে যায় কথা,

চেয়োনাকো দ্বণাভরে, করোনাকো অনাদরে
মোরে অপমান,

মনে রেখো, হে নিদয়ে, মেনেছিম্থ অসময়ে ভোমার আহ্বান ॥

হবে, হবে, হবে জয় হে দেবী করিনে ভয়, হব আমি জয়ী। তোমার আহ্বান বাণী সফল করিব রাণী হে মহিমাময়ী।'

সেই আহ্বানকে সফল করিবার জন্ম কবি মুতন যাত্রাপথে আবার বাহির হইলেন—প্রভাতের পাথীর কলরব সেখানে থেনে যাক, প্রভাতের ফ্লগুলি, প্রভাতের সচঞ্চল বায়ু এখন বন্ধ হোক; শুধু 'নীরবে উদয় হোক্, অসীম নক্ষত্রলোক, পরম নির্বাক।' কবির আধ্যাত্মিক জীবনের ইহাই পূর্বসূচনা। অজিতকুমার+ বলিয়াছেন—

'তৃংগহ্বথ আশা ও নৈরাশ্যের দারা ক্রমাগত জীবনকে খণ্ডিত করিয়া আপনার দিকে তাহাকে টানিয়া রাধিবার যে বেদনা কবিকে পীড়ন করিতেছিল, সেই আপনার বন্ধন হইতে মুক্তিলাভের জন্ত সমস্ত 'কল্পনা'র কবিতাগুলির মধ্যে কি কালা! সেই আপনার সমস্ত হ্বথ তৃংথের উপরে বৈশাথের ক্রন্দ্র-রৌদ্র-বিকীর্ণ বিস্তীর্ণ বৈরাগ্যের গেক্র্যা অঞ্চল পাতিয়া দিয়া আপনাকে দগ্ধ করিয়া নিংশেষ করিয়া ফেলিবার আকাজ্জাই 'হে ভৈরব, হে ক্রন্দ্র বৈশাথের' ও গন্ধীর ছন্দে প্রকাশ পাইয়াছে। স্বদেশের প্রতি অন্থরাগের এবং তাহার নিকটে আত্মসমর্পণ করিবার আকাজ্জার আভাস 'কল্পনা'র অনেক কবিতার মধ্যে বিহুমান। 'মাতার আহ্বান', 'ভিক্ষায়াং নৈব নৈবচ' প্রভৃতি কবিতা দৃষ্টান্তম্বরূপে উল্লেখ করা যাইতে পারে। কিন্তু স্বদেশ-বোধ এখনও অতি ক্ষীণ। কেবল আপনার পূর্বজীবনের সঙ্গে বিচ্ছেদ-জনিত যে বিষাদ ও বৈরাগ্য কবির অন্তরে নামিয়াছে—তাহাই যেন একটা বড় বাণী বলিবার উপক্রম করিতেছে— 'বর্ধশেষে'র ক্রন্তক্রন্দনছন্দে যে বাণীর খানিকটা পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।'

<sup>রবীন্দ্রনাথ'—এই প্রন্তে কল্পনা-কাব্যের সম্যক ব্যাখ্যা আছে। কবির আধ্যাত্মিক
জীবনের দেতু হিসাবে কল্পনা-কাব্য গৃহীত হইবে এবং জীবন-দেবতার আহ্বানেই তিনি সেই
জীবনের দিকে অপ্রসর হইয়াছেন—তাই বলিয়াছেন—'মোর শেষ কঠপরে, ঘাইব ঘোষণা করে,
তোমার আহ্বান।' ইহা অর্থহীন নহে।</sup> 

'কথা' ও 'কাহিনী'-কাব্যেও কবি ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের মধ্যে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করেন—ভারতবর্ষের ত্যাগধর্মকে বুঝিতে চেষ্টা করেন। এখানে কবির ঐতিহাসিক চেতনার সঙ্গে পরিচয় লাভ করা যায়। এই দৃষ্টি প্রসারিত হইয়াছে 'নৈবেছা'-কাব্যে।

'ক্ষণিকা'-কাব্যেও রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক জীবনের আয়োজন চলিতেছে এবং তিনি যৌবনের কাছে বিদায় লইলেন। ক্ষণিকার কবিতাকে মোহিতচন্দ্র সেন তাঁহার কাব্যগ্রন্থে 'লীলা' নাম দিয়াছেন। তিনি বলেন যে, এই কৌতুকহাস্থের ভিতর গভীর অর্থ লুক্কায়িত আছে। তিনি ক্ষণিকার মধ্যদিয়া চিরন্তনের স্বাদ পাইয়াছেন। এই কাব্যে তিনি জীবন-দেবতাকে ফিরিয়া পাইলেন—

> 'পথে যতদিন ছিন্থ ততদিন অনেকের সনে দেখা, সব শেষ হ'ল যেখানে সেখায় তুমি আর আমি একা।'

এই জীবনদেবতাকে কবি বারবার পাইয়াছেন, আবার হারাইয়াছেন, তাই এত বৈচিত্রা। এই দেবতাকে তিনি গোপন করিয়া রাখিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু তাহারই ইঙ্গিতে তিনি বাহির হইয়া পড়েন। তাই তিনি 'কল্যাণী'-কে বলেন যে, সর্বশেষের শ্রেষ্ঠ গান তোমার জন্যই আছে; এই কল্যাণীকেই আছ্বান করিয়া বলিতেছেন—

'যেমন আছ তেমনি এসো
আর করোনা সাজ।
বেণী না হয় এলিয়ে র'বে,
সিঁথে না হয় বাঁকা হবে,
নাইবা হোলো পত্রলেথায়
সকল কাফকাজ।
কাঁচল যদি শিথিল থাকে,
নাইক তাহে লাজ॥'

কবি তাঁহার পরাণবঁধুকে বলিতেছেন, তোমার গৃহকাজ এখনও হয়নি, অতিথি যে আসিয়া পড়িল। অতিথি প্রশ্ন শুধাইলে তুমি ছয়ার-কোণে দাঁড়াইয়া থাকিও—কথা তুমি না-ই বলিলে। কিন্তু এখনও কি তোমার সন্ধ্যাসাজ হয় নাই ?

এই অন্তর্তমকে কবি আশ্বাস দিয়া বলিতেছেন—

'আমি যে তোমায় জানি, সে তো কেউ জানেনা।

তুমি মোর পানে চাও, সে তো কেউ মানেনা।'

'বলিনে তো কারে, সকালে বিকালে
তোমার পথের মাঝেতে,
বাশি বুকে লয়ে বিনা কাজে আসি
বেড়াই ছল্ম-সাজেতে।
যাহা মুথে আসে গাই সেই গান,
নানা রাগিণীতে দিয়ে নানা তান
এক গান রাথি গোপনে।
নানা মুথপানে আঁথি মেলি চাই
তোমা পানে চাই স্থপনে।'

এই 'অন্তরতম', এই 'কল্যাণী', এই 'ক্ষণিকা' কবিকে নিতান্ত ভুচ্ছতার মধ্যদিয়া সৌন্দ্রের মধ্যে লইয়া যাইতেছে। কবির ভোগের জীবন গতপ্রায়, তিনি মুক্ত হইবার জন্ম ব্যাকুল, সহজ হইবার জন্ম আকুল।

কারণ কবি বুঝিয়াছেন—

'কখন যে পথ আপনি ফুরাল সন্ধ্যা হ'ল যে কবে, পিছনে চাহিয়া দেখিতু, কখন চলিয়া গিয়াছে সবে।'

তাই নূতন গানের স্থারের জন্ম কবি অধীর হইলেন—তিনি বিষাদের স্থারকে অতিক্রম করিতেছেন। কবি বুঝিতেছেন যে, সংসারে কিছুই থাকিবেনা, মালাও শুকাইয়া যায় এবং যে-জন মালা পরে, সে-ও অমর থাকেনা। এই ক্ষুত্রতার উধ্বে উঠিয়া কবি বলিতেছেন—

'ফুলের দিনে যে মঞ্বী,
ফলের দিনে যাক্ সে ঝরি'।
মারস্নে আর মিথ্যে ভেবে,
বসস্থেরি অস্তে এবে
যারা যারা বিদায় নেবে
একে একে যাক্রে সরি।
হোক্রে ভিক্ত মধুর কঠে,
থোক্রে রিক্ত কল্পলতা,
ভোমার থাকুক পরিপূর্ণ
একলা থাকার সার্থকতা।'

তাই কবি ক্রমশঃই গভীরতর নিবিড়তর লোকে প্রবেশ করিতেছেন।\* কবি-জীবনকে শেষ করিয়া রবীন্দ্রনাথ আগ্যাত্মিক জীবনে প্রবেশ করিতেছেন। 'উৎসর্গ'-কাব্যেও কবি সেই ইন্সিতে ছুটিতেছেন। তাই কবি শুধু তাঁহার জীবন-দেবতার মুখের দিকে চাহিয়। তিমির রাত্রে তরণীখানা বাহিয়া ছুটিতেছেন; কারণ—

> 'অরুণ আজি উঠেছে অশোক আজি ফুটেছে,

<sup>\* &#</sup>x27;কবির অতীত জীবনের সূক্ষ হইতে ভাবরাজ্যে যে সব তর পরপর অতিক্রম করিয়া তিনি আদিয়াছেন—কবিতাগুলির মধ্যে (ক্ষণিকা-কাবের) সবেরই চিচ্ন যেন রহিয়া গিয়াছে। যৌবনের চঞ্চলতা ধীরে ধীরে প্রস্থের মান্ধগনে সচছ সরোবরের শান্ত সৌন্দযের মধ্যে সমাহিত হইয়া আদিয়াছে; দেখানকার কবিতাগুলি প্রথমদিকের কবিতা হইতে গভীর, রিগ্ধ। প্রস্থের শেষদিকে আদিয়া দেখি কবি বিগত জীবনের অনেক শ্রান্তি অনেক য়ান্তি অনেক মোহকে বিসর্জন দিতে উল্পত।' 'রবীক্র-জীবনী'—জীপ্রভাতকুমার মৃথোপাধায় প্রণীত।

অজিতকুমারও বলিয়াছেন যে, 'কল্পনা'র কারুখচিত প্রাচীনকালের সৌন্দর্যের স্থানিপুণ রচনার নীচে এবং 'ক্ষণিকার' কৌতুক-হাস্থোজ্জল তরল সৌন্দযপ্রবাহের তলায় পূর্বজীবনের আটের জীবনের একটি সমাধি তৈরী হইয়াছে।

না যদি উঠে, না যদি ফুটে, তবুও আমি চলিব ছুটে, তোমার মুখে চাহিয়া।'

কবি জানেন যে, ভাঁহার কিছু ধন আছে সংসারে, আর বাকি ধন আছে 'নিভ্ত স্বপনে'। জীবন-দেবতার লীলাকে কবি বুঝিতে পারিয়াছেন—বাহিরে হাসির ছটা থাকিলেও তিনি ভিতরকার 'আমি'র খবর রাখেন। সবই ছল, সবই লীলা, তাই জীবন-দেবতা যে-কথা বলিতে চাহেন, সে-কথা বলেন না, যে-পথে চলিতে চাহেন, সে-পথে চলেন না। কারণ—

'পবার চেয়ে অধিক চাই
তাই কি তুমি ফিরিয়া যাও ?
হেলার ভরে থেলার মত
ভিক্ষাঝুলি ভাসায়ে দাও ?
বুঝেছি আমি বুঝেছি তব ছলনা,
সবারে যাহে তৃপ্তি হ'ল
তোমার ভাহে হ'ল না।'

কবি জাবন-দেবতাকে চিনিয়াছেন বলিয়া, জীবন-দেবতার ছল বুঝিতে পারিয়াছেন বলিয়া 'আপন গলে মম, কস্তরী মৃগসম' পাগল হুইয়া বনে বনে ফিরিতেছেন। তিনি যাহা চান, তাহা ভুল করিয়া চান এবং যাহা পান, তাহা চান না। এইরপ অন্ধের মত ঘুরিয়া ঘুরিয়া তিনি জীবনের নানা রসের, নানা সৌন্দর্যের স্তর পার হুইয়া স্থূদ্রের দিকে ছুটিতেছেন। তাই তিনি 'সুদ্রের পিয়াসী' হুইয়াছেন, নিজের মনের বিরহিণী নারীকে আবিষ্কার করিয়াছেন, কুঁড়ির ভিতরে অন্ধ গন্ধকে আশ্বাস দিয়া বলিতেছেন যে, দখিন পবন তোর কামনাকে জানিয়াছে—

'না জানি কারে দেথিয়াছি—
দেখেছি কার মৃথ।
প্রভাতে আজ পেয়েছি তার চিঠি।

না বোঝা মোর লিখনখানি প্রাণের বোঝা ফেলিল টানি' সকল গানে লাগায়ে দিল স্থর।'

কিন্তু এই সুর এখন ত্যাগের সহিত ধ্বনিত হইয়া উঠিতে চাহে। কবি এখন নিজেকে উৎসর্গ করিয়া জীবনকে বড় করিয়া পাইতে চাহেন—সেই সুর 'উৎসর্গ'-কাব্যে সুস্পষ্ট, এই আকৃতিই 'থেয়া'-কাব্যে স্পষ্টতর হইয়াছে। তাই কবি বলিতেছেন—

'ধৃপ আপনারে মিলাইতে চাহে গল্পে,
গন্ধ সে চাহে ধৃপেরে রহিতে জুড়ে।
স্থর আপনারে ধরা দিতে চাহে ছন্দে,
ছন্দ ফিরিয়া ছুটে যেতে চায় স্থরে।
ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ,
রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া।
অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ,
সীমা চায় হতে অসীমের মাঝে হারা।
প্রলয়ে স্জনে না জানি এ কার যুক্তি,
ভাব হতে রূপে অবিরাম যাওয়া-আদা,
বন্ধ ফিরিছে খুঁজিয়া আপন মৃক্তি,
মৃক্তি মাগিছে বাঁধনের মাঝে বাসা।'

'উৎসর্গ'-কাব্যে রবীন্দ্রনাথ জীবন-দেবতাকে নানারূপে দেখিয়াছেন — কখনও কবি জীবন-দেবতার রাজসভায় বাঁশি বাজাইবার ভার পাইয়াছেন, কখনও প্রণয়ীরূপে তিনি কবির বাতায়নে আসিয়া গান শুনাইয়া যান, কখনও তিনি ললাটে বহ্নিলেখার মত তিলক রেখা দিয়া হাতে লোহদণ্ড লইয়া ভীযণরূপ তাপসমূর্তিতে দেখা দেন, কখনও স্থানরী ও কল্যাণী নারীরূপে, কখনও বিদেশী পথিকরূপে। কবি বলিয়া উঠিলেন—

'স্ব্মুথে যেমন পিছেও তেমন মিছে করি মোরা গোল। চিরকাল এ কি লীলা গো অনস্ত কলরোল।'

একথা ঠিক যে, কবি বিচিত্রতার জীবনকে বিদায় দিয়া আধ্যাত্মিক জীবনের দিকে চলিতে লাগিলেন। কিন্তু কবির আধ্যাত্মিক সাধনার পথ তাঁহার নিজস্ব। আমরা ভাবি যে, সংসার করিতে হইলে আচারের বন্ধনকে স্বীকার করিতে হইবে এবং আধ্যাত্মিক জীবন অবলম্বন করিতে হইলে সংসারকে ত্যাগ করিয়া সন্থাসী হইতে হইবে। আমরা ধর্ম ও সমাজকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন করিয়া লই। আমরা ভাবি সংসার-চিন্তা ও পরমার্থ চিন্তা পরস্পর বিক্লন্ধ। জীবনের একএকটি দিককে এই খণ্ডভাবে দেখিলে কুচ্ছতা, হীনতা আসিয়া ভাবধারাকে সংকীর্ণ করিয়া দেয়। এই সংকীর্ণতাকে অবলম্বন করিয়া আমাদের পরমার্থচিন্তা এবং সংসার-চিন্তা প্রবাহিত হইতে থাকে। রবীন্দ্রনাথ এই খণ্ডভাব-প্রস্তা নয়। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলিয়াছেন—

'জগতের সম্বন্ধগুলিকে ধ্বংস করিতে পারি না, তাহাদের ভিতর দিয়া গিয়া তাহাদিগকে উত্তীর্ণ হইতে পারি। এই ভিতর দিয়া যাওয়াটাই সাধনা। গ্রহণ এবং বর্জন, বন্ধন এবং বৈরাগ্য, এ ত্টাই সমান সত্য—একের মধ্যেই অন্তটির বাসা, কেহ কাহাকে ছাড়িয়া সত্য নহে।'

তাই ভোগকে অম্বীকার করিয়া নয়, ভোগকে অতিক্রম করিয়া ত্যাগের জীবন গ্রহণ করিতে হয়। এই সমন্বয় রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক জীবনের মূল কথা। এই মূল সূর রণিত হইয়াছে নৈবেল, গীতাঞ্জলি, থেয়া, গীতিমাল্য-কাব্যে। ভারতবর্ষের সেই প্রাচীন সাধনাকে তিনি প্রচার করিয়াছেন কবির দৃষ্টিতে, অন্তরঞ্জিত করিয়াছেন কবির ভাবে। রবীন্দ্র-কাব্যের এই আধ্যাত্মিক সূর য়ুরোপকে মুগ্ধ করিয়াছিল—কারণ

ইংরাজী গীতাঞ্চলির মধ্যে বাংলা গীতাঞ্চলি, গীতিমাল্য, নৈবেছ ও খেয়া-কাব্যের শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক কবিতা ও গানগুলি স্থান পাইয়াছে।

প্রমথ চৌধুরী বলেন ঃ

'রবীন্দ্রনাথের বাণী ইউরোপের বহু লোকের মনে যে প্রবেশ করেছে ও স্থান পেয়েছে, এটা হচ্ছে ইউরোপের গৌরবের কথা। এ থেকে শুধু এই প্রমাণ হয় যে, ইউরোপের বহুলোক শিক্ষা দীক্ষার ফলে সেই মন লাভ করেছে, যে-মন পৃথিবীর সকল দেশের সকল জাতের বড় কথা সাদরে গ্রহণ করতে পারে।' (স্বুজ্ল পত্র, ১৩৩৪, শ্রাবণ-ভাদ্র)।

ভারতবর্গ যে-সাধনাকে গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা হইল বিশ্বক্ষাণ্ডের সহিত আত্মার যোগ। \* নৈবেছ্য-কাব্যে প্রাচীন ভারতের ও নবীন সভ্যতার শাশ্বত সত্যের সমন্বয় ঘটিয়াছে। 'একদিকে দেশাত্মবোধ, অপরদিকে বিশ্বমানবের ছঃখে ক্ষুন্ধ মন; একদিকে প্রাচীন ভারতের তপোবনের আদর্শ, অপরদিকে বাংলাদেশের বাস্তব জীবনের সহিত মিশিয়া তাহার স্বরূপ প্রকাশ; একদিকে উপনিষদের ব্রহ্মজ্ঞান ও গুরুগৃহের আদর্শ, অপরদিকে পশ্চিমের বিজ্ঞান ও পরীক্ষিত সত্যের সন্ধান; এই সব বহু ও বিচিত্র ভাবতরক্ষের মাঝে 'নৈবেছ্য' রচিত।' † প্রাচীন ভারত বড় হইয়াছিল বহুকে এক করিয়া। তাঁহারা ধ্যান করিয়াছেন এবং পরীক্ষা করিয়াছেন; তাঁহাদের চিত্তবৃত্তি সচেষ্ট ছিল।

রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক জীবনের কাব্যময় প্রকাশ 'থেয়া'-কাব্যে; 'নৈবেত্ত'-কাব্যে সেই স্বতঃউৎসারিত কাব্যলোকের চেতনা পাই। এই 'থেয়া'-কাব্যের প্রথম কবিতাতেই তিনি জীবন-দেবতার দিকে দৃষ্টিনিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি গাহিলেন—

Bergson রবীক্রনাথকে বলিয়াছিলেন যে, যুরোপীয় মন precise এবং ভারতীয় মন
intuitive. বস্তুজগতের প্রতি যুরোপের অত্যন্ত মনদংযোগ—তাই precisionএর উত্তব,
কিন্তু ভারতীয় মনীয়া যে-তত্ত্ব উপনীত হইযাছে তাহা প্রকৃত intuition হইতে।—'রবীক্রজীবনী'।

শ্রপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রণীত—'রবীল্র-জীবনী।

'ঘরেই যারা যাবার তারা কথন গেছে ঘর পানে পারে যারা যাবার গেছে পারে; ঘরেও নহে পারেও নহে যে-জন আছে মাঝগানে সন্ধ্যাবেলা কে ডেকে নেয় তা'রে। ফুলের বাহার নাইক যাহার ফলল যাহার ফল্ল না, অশ্রু যাহার ফেলতে হাসি পায়, দিনের আলো যার ফুরালো সাঁজের আলো জলল না সেই বসেছে ঘাটের কিনারায়।'

মনের এই অবস্থায় মাগ্রষ নিজেকে ত্যাগ করিয়। বৃহত্তর জীবনকে গ্রহণ করিতে চায়। কবি সেই ত্যাগের দিকে ছুটিয়াছেন—ভাই তিনি বলেন—

> 'রাজার ত্লাল গেল চলি মোর ঘরের সম্থ পথে, মোর বক্ষের মণি না ফেলিয়া দিয়া রহিব বল কী মতে ?'

এই কালো তিনি আঁধার ঘরের রাজাকে গভীররাত্রিতে আসিতে দেখিলেন। সেই বিজয়ী বীর নিশীথে গোপনে আসিয়া চিত্ত জয় করিয়া লইয়াছেন। পরাণবঁধু পরশমধু দিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাহার গলার মালা তিনি সাহস করিয়া চাহিতে পারেন নাই। কবি তাঁহার দেবতাকে নানাভাবে দেখিলেন—ছঃখে, আনন্দে, প্রণয়ে, ঝড়ের রাতে, দিনের আলোতে। তাই তিনি বিদায় চাহিতেছেন কর্মের পথ হইতে। তিনি বলিতেছেন—'তোমরা আজি ছুটেছ যার পাছে, সে-সব মিছে হয়েছে মোর কাছে।' তিনি পথের নেশা ছাড়িয়া বলিতেছেন—

'এখন কেবল একটি পেলেই বাঁচি, এসেছি ভাই ঘাটের কাছাকাছি, এখন শুধু আকুল মনে যাচি ভোমার পারে খেয়ার ভরী ভাগা। জেনেছি আজ চলেছি কার লাগি, ছেডেছি নব অক্সাতেব আশ।।

তাই কবি প্রতীক্ষা করিতেছেন—

'আমি এখন সময় করেছি—
তোমার এবার সময় কখন হবে ?

সাঁঝের প্রদীপ সাজিয়ে ধরেছি—
শিখা তাহার জালিয়ে দেবে কবে ?
নামিয়ে দিয়ে এসেছি সব বোঝা,
তরী আমার বেঁধে এলেম ঘাটে,—
পথে পথে ছেড়েছি সব খোঁজ।
কেনা বেচা নানান হাটে হাটে।'

এই বিরতি, এই বিশ্রাম আধ্যাত্মিক সাধনার পক্ষে প্রয়োজন কিন্তু কাব্যজীবনের পক্ষে প্রশস্ত নয়। 'গীতাঞ্জলি'তে কবি অধ্যাত্মসাধনাব যে-ইঙ্গিত দিয়াছেন, তাহা এই যে, ছঃথের আঘাত ভিন্ন আমাদের জীবনের পূজা তাঁহার দিকে উচ্ছাসিত হয় না এবং এই অহংটিকে তাঁহার পায়ে বিসর্জন না করিলে সমস্তই বেস্থুর হইয়া যায়। \* 'গীতিমালো' তিনি ধন, মান, সৌন্দর্য কিছুই প্রার্থনা করেন নাই। শুধু চাহিয়াছেন—

> 'প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে মোরে আরো আরো—আরো দাও গ্রাণ। আরো বেদনা আরো বেদনা দাও মোরে আরো চেতনা।

<sup>শ 'এই কাব্যে কবির অজাতসারে তাহার হৃদয়ের অন্তরতম অভিজ্ঞতাগুলি পরে পরে বাহির হইয়া আসিয়াছে, বিশ্বপ্রকৃতির সৌন্দর্যের স্পর্শে তাহার অপূর্ব পূলক, তাহার অপেক্ষা ও আশা, আপনার সঙ্গে আপনার ছন্দ, প্রবল হুঃখ ও আনাতের মধ্যদিয়া কেবলি জাগরণ, তাহার ফুদুর পরিণামের দৃষ্টি সমস্ত ত্তরে তারে পত্রে পরে পরে বা পড়িয়া গিয়াছে। শিল্পীর মত কেবল শিল্পের শ্রেষ্ঠ ফলদান করিয়া কবি বিদায় লন নাই, তিনি এই কাব্যে আপনাকে সম্পূর্ণ করিয়া দান করিয়াছেন। এইথানেই গীতাঞ্জলির বিশেষত্ব। এই বিশেষত্বের জন্মই পশ্চিমে এই শ্রেণীর অন্তান্ত সকল কাব্যের অপেক্ষা গীতাঞ্জলির সমাদর এত অধিক হইয়াছে। এই কাব্যে মামুবের জীবনের মধ্যে কবির সাধনা গিয়া আঘাত করিয়াছে।</sup> 

দ্বার ছুটায়ে বাধা টুটায়ে মোরে কর ত্রাণ মোরে কর ত্রাণ।'

'সাজাও আমারে সাজাও
যে সাজে সাজালে ধরার ধূলিরে
সেই সাজে মোরে সাজাও।
সন্ধ্যা মালতী সাজে যে ছন্দে
শুরু আপনারি গোপন গন্ধে
যে সাজ নিজেরে ভোলে আনন্দে
সেই সাজে মোরে সাজাও।

'আমার মুখের কথায় তোমার নাম দিয়ে দাও ধ্যে, আমাব নীরবভায় ভোমার নামটি রাথো থ্যে।'

'আমার সকল কাঁটা ধন্ম করে ফুটবে গো ফুল ফুটবে। আমার সকল ব্যথা রঙীন হয়ে গোলাপ হয়ে উঠবে।'

'ওদের সাথে মেলাও, যারা
চরায় তোমার দেস্থ।
তোমার নামে বাজায় যারা বেণু॥
পাধাণ দিয়ে বাঁধা ঘাটে
এই যে কোলাহলের হাটে
কেন আমি কিসের লোভে এন্থ॥'
\*

'আমার যে সব দিতে হবে সে তো আমি জানি, আমার যতো বিত্ত প্রভু আমার যতো বাণী। আমার চোখের চেয়ে-দেখা, আমার কানের শোনা, আমার হাতের নিপুণ সেবা, আমার আনাগোনা। সব দিতে হবে॥'

এই গানগুলি কবির আধ্যাত্মিক সাধনার স্থুরে ধ্বনিত—ইহাতে শুধু নিজেকে লয় করিয়া দিবার বাসনা আছে, আপনাকে স্বতন্ত্র করিয়া সগর্বে প্রতিষ্ঠা করিবার অহংকার নাই। এই স্থুর 'নৈবেছা'-কাব্যে বাজিয়াছিল—তাহাই 'থেয়া'-কাব্য পার হইয়৷ 'গীতাঞ্জলি'তে 'সকল অহংকার হে আমার ডুবাও চোথের জলে,' এই গান সম্ভব হইয়৷ছিল। এবং সেই স্থুর 'গীতিমালে'র গানে প্রধান হইয়া উঠিল।

কবি গাহিতে পারিলেন—

'আমি আমায় করব বড়
এই ত আমার মায়। ;—
তোমার আলো রাঙিয়ে দিয়ে
ফেলব রঙীন ছায়া।'

'গীতিমালোর' পর রবীন্দ্রনাথের গানেব যুগ চলিল—তাহ। 'গীতালি' বলিয়া প্রকাশিত হইল। এই গীতালির গানগুলিতেও গীতিমালোব স্থর আছে। কিন্তু তাহার পরেই 'বলাকা'র যুগ—ইহা রবান্দ্রকারোর তৃতীয় যুগ। আবার জীবন-দেবতা নবরূপে চঞ্চলতা আনিল, রবি। দ্রুকারো গতি দিল—বিচিত্রতা আসিয়া পুষ্পিত হইয়া উঠিল। যৌবনের গান, সবুজের অভিযান, বলাকার গতি কবিকে বিমুগ্ধ করিল। আগ্যাথ্রিক সাধনা গতির কাছে আবার চাপা পড়িল—যে বিরতি আসিয়াছিল, তাহা নতুন স্থরে আবার উন্মাননা লাভ করিল। \* রবীন্দ্র-কারো

<sup>\*</sup> এই যে গতিধর্ম ইহাকে অনেকে পশ্চিমের প্রভাব বলিয়। মনে করেন। 'স্বুলপত্র'সম্পাদক প্রমণ চৌধুরী বলেন—'ইউনোপের সাহিতা, ইউরোপের দর্শন, মনের গামে হাত পুলোম
না, কিন্তু ধারা মারে। ইউরোপের সভাতা অমৃতই হোক্, মদিরাই হোক্, আর হলাহলই হোক,
তার ধর্ম হচ্ছে মনকে উত্তেজিত করা, প্রির থাকতে দেওয়া নয়। এই ইংরাজি শিক্ষার প্রসাদে,
এই ইংরাজি শিক্ষার সংস্পর্শে আমর। দেশস্ক্ষ লোক যেদিকে হোক্ কোনও একটা দিকে চল্বার
গভা এবং অক্সকে চালাবার জন্ম আঁবুপাক্ কর্ছি। একক্ষায় আমরা উন্নতিশাল হই, আর
অবনতিশীল হই, আমরা সকলেই গতিশাল—কেউ প্রতিশীল নই।'

সমাপ্তি নাই—ইহাই জীবন-দেবতার লীলা। দিতীয় যুগের আগ্ন-বিলোপের কাব্য-সাধনা আবার হংসবলাকার চঞ্চলগতি অন্তসরণ করিয়া বিচিত্র বর্ণচ্ছায়ার ঐশ্বর্যে রাঙিয়া উঠিল। গতির মন্ততায় কবি লিখিয়া গেলেন—

'শুধু ধাও, শুধু ধাও, শুধু বেগে ধাও

উদ্দাম উধাও,

ফিরে নাহি চাও,

যা কিছু তোমাব সব তুই হাতে ফেলে ফেলে যাও।
কুড়াযে লওনা কিছু, কর না সঞ্চয়,

নাই শোক, নাই ভয়,
পথের আনন্দবেগে অবাধে পাথেয় কর ক্ষয়।
যে মুহুর্তে পূর্ণ তুমি সে মুহুর্তে কিছু তব নাই,

তুমি ভাই

প্রিত্ত স্লাই।'

এই প্রাণস্থাত, এই প্রাণবেগ, যাহা রবান্দ্রনাথকে কাব্য-সাধনায় থামিতে দিতেছে না, সেই শক্তিই জাবন-দেবতা। এই শক্তি বাধা মানিবে না, আঘাতে হুইয়া পড়িবে না। এই শক্তিই মৃত্যুসাগর মন্থন করিয়া অমৃতরস আনিতে চায়, সবনাশা ঝড়কে বরণ করিয়া লইতে: প্রস্তুত, কারণ 'রইল যারা পিছুর টানে, কাঁদবে তারা কাঁদবে।' এই যে গতি, ইহাও অনন্তকে পাইবার জন্ত-— আবার অন্তরের মধ্যে এই অন্তর্থামীকে পাইয়া তিনি গীতাঞ্জলির যুগে নিশ্চল, শান্ত, নিরঞ্জন হইয়াছিলেন। কবি গতির মধ্য দিয়া অচঞ্চলতাকে পাইয়াছিলেন: বিরোধের সাহাযো তিনি সামপ্রস্তুকে পাইয়াছেন—কারণ তিনি জানেন যে, পরিবর্তনশীল বর্ণচ্ছটার মূলে সেই স্থিরতা ও শান্তি বিরাজ করিতছে। ধ্যানের মধ্যে যাহাকে পাওয়া যায়, তিনিই আবার প্রাণের সাড়া জাগাইয়া তোলেন—তাই কবি লিখিলেন—

'তোমায় পেয়েছি কোন্ প্রাতে তারপরে হারায়েছি রাতে।

## ভারপরে অন্ধকারে অগোচরে তোমারেই লভি। নও ছবি, নও তুমি ছবি॥'

এই পাওয়া ও হারানো রবীন্দ্র-কাব্যসাধনার মূল প্রেরণা। কাব্য-সাধনায় প্রাপ্তি হ'ইল অবসান—সেখানে পাওয়াই চরম কথা নয়, কবির শ্রেষ্ঠ ধন নয়। কবি অজানার অভিসারে স্বচ্ছান্দে চলিয়া যান—

> 'আমার যা শ্রেষ্ঠ সে তো শুপু চমকে ঝলকে, দেখা দেয় মিলায় পলকে। বলেনা আপন নাম, পথেরে শিহরি' দিয়া হবে চলে যায় চকিত নৃপুরে।'

তাই 'বলাকা'র বিশিষ্ট স্থর এই গতিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে এবং কবি জীবন-দেবতাকে রূপ দিয়াছেন পুস্পবনে, পুণা সমীরণে, তৃণপুঞ্জে বসন্তের বিহঙ্গকুজনে, তরঙ্গ-চুম্বিত তীরে, মমরিত পল্লব-বিজনে—আবার দেখিয়াছেন 'পথ-চাওয়া প্রণয়ের বিচ্ছেদের রাতে' এবং 'অশ্লপ্পত করুণার পরিপূর্ণ ক্ষমার প্রভাতে।' আবার কখনও দেখিয়াছেন 'গর্জমান বজ্রাগ্নিশিখায়, সূর্গান্তের প্রলয় লিখায়, রক্তের বর্নণে, অক্সাৎ সংঘাতের ঘর্ষণে ঘর্মণে।' তাই অন্তভ্তির এই প্রসারতা, কাবো এত গতি, ভাবের এত বিস্তৃতি। এই অনন্ত চঞ্চলতা চিরন্বীনতা লাভের উপায়। 'পূরবী'-কাবোও সেই চিরন্বীনতার অন্তসন্ধান আছে। এই অনুসন্ধানের শেষ নাই, এই অচেনা রহস্তের নিরসন নাই। 'পূরবী'-তে আবার জীবন-দেবতার ছল, লীলা ফিরিয়া আসিল এবং কবি লিখিলেন—

'আমারে যে ডাক দেবে, এ জীবনে তারে বারম্বার
ফিরেছি ডাকিয়া।
সেনারী বিচিত্র বেশে মৃত্ হেসে খুলিয়াছে দ্বার
থাকিয়া থাকিয়া।

দীপথানি তুলে ধ'রে, মৃথে চেয়ে, ক্ষণকাল থামি '
চিনেছে আমারে।
তারি সেই চাওয়া, সেই চেনার আলোক দিয়ে আমি
চিনি আপনারে॥'

তাই কবি বলিতেছেন যে, তাহার কঠে আমার নাম শুনিলে, 'আমি আছি' বলিয়া গান গাহিয়া উঠি, কারণ সেই গানেই 'আমি বাঁচি'—

'তুমি মোরে চাও যবে, অব্যক্তের অধ্যাত আবাসে আলে। উঠে জ্বলে', অসাড়েব সাড়া জাগে, নিশ্চল তুষার গ'লে আসে নৃত্য-কলরোলে।'

'হে অভিসাবিকা, তব বহুদ্র পদধ্যনি লাগি', আপনার মনে,

বাণীহীন প্রতীক্ষায় আমি আজ একা বদে ভাগি, নিজন প্রাঙ্গণে।

দীপ **চাহে তব শিথা,** মৌনীবীণা ধেযায় তোমাব অঙ্গুলি∹ারশ ।

তাবায় তারায় থোঁজে তৃষ্ণায় আতুর অন্ধকার সঙ্গ-স্থধারস।

নিদ্রাহীন বেদনায় ভাবি, কবে আসিবে প্রাণে চব্ম আহ্বান।

মনে জানি, এজীবনে সাঙ্গ হয় নাই পূর্ণ তানে মোর শেষ গান।'

কবি এই জীবন-দেবতার স্পর্শে জাগিয়া উঠেন এবং এঁরই স্পর্শে তাঁর শেষ সংগীতও ধ্বনিয়া উঠিবে, এই বিশ্বাস তাঁহার আছে। এই জীবন-দেবতা না থাকিলে সাড়া জাগে না, গতি আসেনা—আবার এঁরই আগমনে সমস্ত বাধা নিশ্চিফ হইয়া বেগবান গতিতে তিনি ধাবিত হয়েন—তাঁহারই আরতির জন্ম দীপ জ্বালিয়া ধরেন, পূজার মন্ত্র উচ্চারণ করেন, নৈবেন্মের থালা সাজাইয়া তোলেন, বরণের ডালা রচনা করেন। এই জীবন-দেবতাই কবিকে লুঠন করিয়া, রিক্ত করিয়া ধন্ম করিবেন এবং কবি জানেন যে, ইহার হাত হইতে তাঁহার মুক্তি নাই। তাই কবি বলিলেন—

'ওগো মোর না-পাওয়া গো, কখন আসিয়া সঙ্গোপনে আমার পাওয়ার বীণা কাঁপাও অঙ্গুলি পরশনে। কার গানে কার স্থর মিলে গেছে স্থমধুর ভাল ক'রে কে লইবে চিনে। এরা এসে বলে, 'একী, বুঝাইয়া বল দেখি', আমি বলি বুঝাতে পারিনে।'

ইহাই রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সাধনার রহস্ত। তাই জীবন-দেবতাকে না বুঝিলে রবীন্দ্র-কাব্যকে হেঁয়ালী বলিয়া মনে হইবে। অনেক সময় কবি নিজেই সেই রহস্তাকে ধরিতে পারেন না এবং তাঁহার কাব্যে সেই রহস্তাময়ীর রহস্তা বিভামান। 'পরিশেষ'-কাব্যেও সেই অভিযোগ, জীবন-দেবতার ইঙ্গিতে তিনি চালিত। এর শ্রান্তি নাই—

'হে মহা পথিক
অবারিত তব দশদিক।
তোমার মন্দির নাই, নাই স্বর্গধাম,
নাইকো চরম পরিণাম;
তীর্থ তব পদে পদে;
চলিয়া তোমার সাথে মৃক্তিপাই চলার সম্পদে;
চঞ্চলের সর্বভোলা দানে—
আঁধারে আলোকে,
স্জনের পর্বে পর্বে, প্রলয়ের পলকে পলকে।'

এই 'পথিকে'র রহস্তে কবি আজীবন ঘুরিয়া মরিলেন—জানিনা এখনো কবি 'শেষ গানে' জীবন দেবতার শেষস্পর্শ লাভ করিয়াছেন কি-না। তথনই হইবে কাব্য-সাধনার অবসান—কারণ, কবি জানেন এবং বিশ্বাস করেন—

> 'কালের ঘায়ে সেই তো মরে অটল বলের গর্বভরে থাকতে যে চায় অচল হয়ে। জানে যারা চলার ধার। নিত্য থাকে নৃতন তা'বা হারায় যারা রয়ে রয়ে।'

কিন্তু এই চলা, এবং চলায় পাওয়া এবং হারানো, জীবন-দেবতার ইঙ্গিত বাতীত কি সম্ভব হইত ? রবীন্দ্রনাথের উর্বর কাব্য-সাধনা ধর্ম-সাধনার উষর মক্ষভূমিতে কি লুপ্ত হইত না ?

#### গতিধর্ম

রবীন্দ্র-কাব্যের গতিধর্ম সম্বন্ধে পূর্বে বলিয়াছি, কিন্তু তাহাকে স্কুস্পষ্ট করিয়া না বুঝিলে অনেক রহস্ত আমরা ধরিতে পারিব না। সেই কথাটাই আবার এখানে বলিতে চাহি। রবীন্দ্র-কাব্য মুখ্যতঃ গীতধর্মী, কিন্তু অনেকে সংগীত বুঝেন না, অথবা সংগীতের স্কুর ও ঝংকার তাঁহাদের প্রাণের একতারাতে বাজিয়া উঠে না; তাঁহারা বীণার স্কুর চাহেন না; তাঁহারা উদাত্তকণ্ঠের বাণী প্রচার চাহেন। আমাদের দেশ এই বাণীর দেশ, শাস্ত্রের দেশ, আচারের দেশ। তাই আমাদের বিশ্বাস নাই, অথচ আমরা ভক্তি করি। যে-প্রাণে বাণীর অমোঘতা সহজে আঘাত করে, সে-প্রাণে বীণার স্কুর বাজিতে চায় না। তাঁহাদের প্রাণের তার ট্রামগাড়ীর তারের মত স্কুল—আঘাত করিলে ঝন্ঝন্ শব্দ হয়, সে-তারে কোমলনিখাদ নাই, তাই সংগীত হয় না। রবীন্দ্র-কাব্যে যেমন গীতধর্ম আছে, তেমন গতি-ধর্মও আছে। এই গতিতে যে-বেগ

আছে, তাহা প্রাণকে সঞ্জীবিত করে, ভাবের বিস্তৃতি ও প্রাচুর্য বাড়াইয়া দেয়। এই গতিধর্মই রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সংগীতকে প্রাণহীন করে নাই, রবীন্দ্র-সাহিত্যের পাঠককে ভাববিলাসী করিতে পারে না এবং দেশের চিত্তে ইহার প্রভাবকে চিরস্থায়ী করিতে চাহে এবং সর্বলোকে সর্বমানবের অন্তরে অমরতা প্রার্থনা করে। এই গতিতে ছন্দ এবং স্তুর আছে—তাই তাঁহার কাব্যসাধনা সার্থক হইয়াছে: তাই ববীল-কাব্যে 'স্ষ্ট্রিশক্তিমতী কল্পনা এবং কর্মসিদ্ধিমতী সাধনা'র পরিচয় লাভ করি. এবং অতীতের মহৎ স্মৃতি, বর্তমানের কামনা ও ভবিষ্যুতের বিপুল প্রত্যাশা তাহাতে ঝংকৃত হইয়া উঠে। রবীন্দ্র-সাহিত্যে অন্ধ-বাউলের আদর আছে, কারণ তাঁহার চোখ না থাকিলেও দৃষ্টি আছে, প্রকৃতির সঙ্গে বাহিরের যোগ না থাকিলেও অন্তরের যোগ আছে, বিশ্বরূপের আকর্ষণ না থাকিলেও কানে রাগিণী বাজে, পথ না দেখিলেও পথিকের সহিত আগাইয়া যাইতে পারেন। কিন্তু যাঁহারা বধির বাউল অন্তরে ও বাহিরে, তাঁহাদের অভিযোগ পথিকের উপর, পথের উপর। যে-নিঃশব্দতা তাঁহাদিগকে ঘিরিয়া আছে, তাহা স্থুর ধরিবার পক্ষে অন্তরায় স্ষষ্টি করে, কারণ তাঁহারা সুখব্যাদনের সংকেতে পথ আগাইয়া যান। তাই রবীন্দ্রকাব্যের গীতধর্ম ও গতিধর্ম, তুই-ই তাঁহাদিগকে সঞ্জীবিত করিতে পারে না। \*

প্রভাত-সঙ্গীত-কাব্যে 'নিঝ'রের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাতে কবির যে স্বপ্ন

<sup>\*</sup> অধ্যাপক মোহিতলাল মজুমদার বলেন—"আমরা রবীল্রনাথের প্রতিভায় বে পরিমাণ মুদ্ধ হইয়াছি ততপানি সঞ্জীবিত হই নাই—ইহা অবীকার করিয়। লাভ কি ? ... রবীল্রনাথের কল্পনা-শক্তির মূলে আছে—অন্তর ও বাহির, ভাব ও বস্তু, চিন্তা ও অন্তভূতিব সঙ্গতিমূলক এক অপূর্ব গীতি-প্রবণতা; ইহাতে তাঁহার মনের মুক্তি; সেই মুক্তির আনন্দে তাঁহার কল্পনা সকল সংস্কার সকল বিরোধ উত্তীর্ণ হইয়া এমন এক রসভূমিতে অধিঠান করে যেখানে জীবনের সকল অসামঞ্জন্ত, বাস্তবের সকল বৈষম্য কবির প্রাণে একটি ভাবৈক-পরিণাম রাগিণীতে সমাহিত হয় ।... বিদ্ধমের উপভাসের চেয়ে বিদ্ধম বড় । সাহিত্য-রচনায় আত্মবিশ্বত শিল্পী যে আনন্দমুক্তির স্বাদ পায়, বিশ্বমের তাহাতে লোভ ছিল না । যে মনুসাত্বের বিকাশ হইলে জাতির জীবনে উৎকৃষ্ট সাহিত্য আপনিই সম্ভব হয়, বিশ্বম সেই আদর্শের প্রতিষ্ঠায় তাহার সকল শক্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন' (আধুনিক বাংলা সাহিত্য) । কাব্য-বিচারে এই মাপকাঠির বাহার। প্রোয়ক, রিদক রহন ।

ভঙ্গ হইল, যে জাগরণ হইল, তাহা রবীন্দ্র-কাব্যে গতির চঞ্চলতা আনিয়া দিয়াছে। এই জাগরণ 'নিঝরের স্বপ্ন ভঙ্গ' কবিতায় দেখি, মানসী-কাব্যে 'নিশ্বল কামনা' ও 'ভেরবী গান' কবিতায় দেখি; সোনারতরী-কাব্যে 'পুরস্কার' কবিতায় সেই স্থর ধ্বনিয়া উঠিতে দেখি; আবার চিত্রা-কাব্যে 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় কবিকে জাগিয়া উঠিতে দেখি নৃতন সাহসে, নৃতন আশায় বলীয়ান হইয়া; সেই গতি 'কল্পনা'র "বর্গশেষ" কবিতায় দেখিতে পাই; সেই স্থর ক্ষণিকা-কাব্যে ঝংকৃত হইয়া উঠিয়াছে। আবার কবি জাগিয়া উঠিলেন বলাকা-যুগে— যখন বলাকা ও পূরবী-কাব্যে রবীন্দ্রনাথ গতির বেগে থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিয়াছেন। তাই আমার মনে হয় যে, নিঝর্রের স্বপ্নভঙ্গ, নিশ্বল কামনা, এবার ফিরাও মোরে ইত্যাদি যুগের সঙ্গে বালাকা-যুগের গভীর যোগ আছে। কিন্তু সেখানেও গতি আসিয়া থামিয়া যায় নাই।

মানসীযুগে কবি বলিতেছেন—

'মহাকাশ-ভরা

এ অসীম জগং-জনতা,
এ নিবিড় আলো অন্ধকার,
কোটি ছায়াপথ, মায়াপথ
ত্র্গম উদয়-অস্তাচল,
এরি মাঝে পথ করি,
পারিবি কি নিয়ে যেতে
চির সহচরে
চির রাত্রি দিন
একা অসহায় ৮

'নিঝ'রের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতায় কবি বলিয়াছেন যে, "শিখর হইতে শিখরে ছুটিব, ভূধর হইতে ভূধরে লুটিব", কারণ কবির এত কথা, এত গান, এত প্রাণ, এত স্থুখ, এত সাধ আছে যে, তিনি খল-খল হাসিয়া কলকল করিয়া গান গাহিয়া, তালে তালে তালি দিয়া চলিয়া যাইবেন। কিন্তু মানসীযুগে সংশয় চাপিয়া ধরিল—তিনি কি পারিবেন ? তাই

> 'বৃথা এ ক্রন্দন। বৃথা এ অনলভরা ত্রস্ক বাসনা!'

সেই সংশয়-দোলায়িত চিত্তে কবি ভৈরবী গান গাহিয়াছেন—

এই সংশয়-মাঝে কোন পথে যাই,

কা'র তবে মরি থাটিয়া।

আমি কা'র মিছে ছংখে মরিতেছি, বুক

ফাটিয়া।

ভবে সভ্য মিথ্যা কে করেছে ভাগ

কে রেখেছে মত আঁটিয়া।

যদি কাজ নিতে হয়, কত কাজ আচে,

একা কি পারিব করিতে।

কাঁদে শিশির বিন্দু জগতের তৃষা

হরিতে।

কেন অকুল সাগরে জীবন সঁপিব

একেলা জীর্ণ তরীতে।'

কবি কি কাজ করিবেন এবং কি কাজে নিজেকে নিযুক্ত করিতে পারেন, তাহা তিনি সোনার তরী-কাব্যে 'পুরস্কার' কবিতায় প্রকাশ করিয়াছেন। কবির মনের ইচ্ছা সংশয়ের দোলা অতিক্রম করিয়া ক্রমে ক্রমে প্রকাশ পাইতেছে; 'বিশ্বনৃত্য' কবিতায় তিনি বলিয়াছেন—

'বিপুল গভীর মধুর মন্ত্রে

কে বাজাবে সেই বাজনা,

উঠিবে চিত্ত করিয়া নৃত্য

বিশ্বত হবে আপনা।

টুটিবে বন্ধ, মহা আনন্দ,

নব সঙ্গীতে নৃতন ছন্দ

হৃদয় সাগরে পূর্ণচন্দ্র

জাগাবে নবীন বাসনা।'

#### রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলিয়াছেন-

"কিন্তু এতেও বাজনার স্থর। যদিও এ স্থর মন্ত্র বটে কিন্তু মধুর মন্ত্র। বাই হোক্, কবিতার গতিটা এখানে প্রকৃতির ধাপ খেকে মামুষের ধাপে উঠ্চে। বিরাটের চিন্ময়তার পরিচয় লাভ করচে।"

মানুষের ধাপে উঠিয়া তিনি চিত্রা-কাব্যে 'এবার ফিরাও নোরে' কবিতায় নিজেকে স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করিলেন—সেখানে সংশয়ের দোলা নাই, নিজের গতি-অ্যেষণের অনিশ্চয়তা নাই। সেখানে কবি জনতার মাঝে আসিয়া বলিতেছেন, আমাকে অবিশ্বাস করিয়ো না। আমি স্ষ্টিমাঝে বহুকাল বাস করিয়াছি, তাই আমার বেশ অপরূপ, আচার নৃতনতর, আমার চোথে স্বপ্নাবেশ, আমার বুকে ক্ষ্ধানল। কবি বলিতেছেন—

'—যে দিন জগতে চলে আদি,'
কোন্ মা আমারে দিলি শুধু এই খেলাবার বাঁশি।
বাজাতে বাজাতে তাই মৃশ্ধ হয়ে আপনার স্থরে
দীর্ঘ দিন দীর্ঘ রাত্রি চলে গেন্থ একান্ত স্থদ্রে
ছাড়ায়ে সংসারসীমা।—সে বাঁশিতে শিখেছি যে স্থর তাহারি উল্লাসে যদি গীতশুভ অবসাদপুর ধ্বনিয়া তুলিতে পারি, মৃত্ঞ্লয়ী আশার সঙ্গীতে
কর্মহীন জীবনের একপ্রান্ত পারি তরঙ্গিতে
শুধু মৃহুর্তের তরে, তৃংথ যদি পায় তার ভাষা,
স্থপ্তি হতে জেগে ওঠে অন্তরের গভীর পিপাস।
শুর্গের অমৃত লাগি,—তবে ধন্ত হবে মোর গান,
শত শত অসম্ভোষ মহাগীতে লভিবে নির্বাণ।'

চিত্রা-কাব্যে রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বর স্থুস্পষ্ট হইল এবং কবি যেন সব বাধা অতিক্রম করিয়া প্রত্যয়ের আনন্দে নিজেকে পাইলেন। কল্পনা-কাব্যে 'বর্ধশেষ' কবিতায় সেই গতির ঝংকার রণিত হইয়া উঠিল; চৈত্রের ঝড়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়া কবি বলিয়া উঠিলেন যে, "ছন্দে ছন্দে পদে পদে অঞ্চলের আবর্ত আঘাতে উড়ে হোক্ ক্ষয়, ধূলিময় তৃণসম পুরাতন বংসরের যত নিক্ষল সঞ্চয়।" কবি এই রুদ্রমূর্তি দেখিয়া স্তর্ক হইয়াছেন, তাহারই জয়গান গাহিলেন। এবার বীণার তারে কোমলনিখাদ নয়— বাজিয়া উঠিল ঝড়ের স্থর, বিবর্ণ বিশীর্ণ জীর্ণ পাতা যেই স্থরে উড়িয়া যায়। তাই কবি বলিতেছেন যে, তুমি এবার বসন্তের আবেশ-হিল্লোলে পুষ্পদল চুম্বন করিয়া আস নাই—
এবার আস নাই মর্ম রিত কৃজনে গুজানে। এবার তুমি আসিয়াছ, "বিজয়ী রাজসম গবিত নির্ভয়।" তোমারই জয় হউক—হে ছুদ্ম, হে নিশ্চিত, হে নূতন নিষ্ঠুর মুতন, পুরাতন-পর্ণপূট দীর্ণ করিয়া বিকীর্ণ করিয়া অপূর্ব আকারে আসিয়াছ—তোমাকে প্রণাম। তাই কবি বলিতেছেন—

'চাব না পশ্চাতে মোরা, মানিব না বন্ধন ক্রন্ধন, হেরিব না দিক্, গণিব না দিনক্ষণ, কারব না বিতক বিচার, উদ্ধাম পথিক। মৃহুর্তে করিব পান মৃত্যুর ফেনিল উন্মন্ততা উপকণ্ঠ ভরি', থিন্ন শীর্ণ জীবনের শত লক্ষ ধিকার লাঞ্না উৎসর্জন করি'।'

ক্ষণিকা-কাব্যের 'আবির্ভাব' কবিতাতে সেই একই স্থুর। কবি বলিতেছেন যে, সেইদিন তোমায় দেখিয়াছিলাম চম্পক আভরণে, যখন তুমি বনতল "ছুঁয়ে ছুঁয়ে" যাইতে এবং ফুলদল "গুয়ে গুয়ে" পড়িত। তখন মৃত্ রিণি রিণি শুনিয়াছিলাম, তোমার ক্ষীণ কটি ঘেরিয়া কিঙ্কিণী বাজিয়াছিল; তোমার নিশ্বাস-পরিমল মুগ্ধ করিয়াছিল। আজ গগনে আঁচল লুটাইয়া আমার স্বপন ভাঙিয়া আসিয়াছ, হৃদয় সাগর-উপকূল শ্রাম-সমারোহে আকুল করিয়াছ। এই উদাত্ত সূর, যাহা কবিকে চিত্রা-কাব্য হইতে পাগল করিয়াছে, তাহাই আবার বলাকা-কাব্যে ধ্বনিত হইল। সেই সবুজের অভিযান; কবি আধ-মরাদের ঘা দিয়া বাঁচাইতে বলিতেছেন; সংঘাতে তাহার। উঠিয়া আসিলে তাহাদের ঘুন ভাঙিয়া যাইবে। তাহাতে আপদ আছে কবি জানেন কিন্তু তাঁহার 'তাই জেনে তো বক্ষে পরাণ নাচে।' তাই নদীর নিরুদ্দেশ-সূর কবিকে উন্মন্ত করিয়াছে এবং সম্মুখের বাণী তাহাকে টানিয়া নিতেছে। বলাকার পাথার বাণী কবির অন্তরে বেগ আনিয়া দিল—

'পর্বত চাহিল হোতে বৈশাথের নিরুদ্দেশ মেঘ, তরুশ্রেণী চাহে, পাথা মেলি'

মাটির বন্ধন ফেলি'

ওই শব্দরেখা ধ'রে চকিতে হইতে দিশাহারা,

আকাশের খুঁজিতে কিনারা।

তাই কবি শুনিতে পাইলেন যে মানবের কত বাণী "দলে দলে অলক্ষিত পথে উড়ে চলে, অস্পষ্ট অতীত হতে অক্ষুট স্থুদ্র যুগান্তরে।" এই গতিধর্ম তাঁহার ভিতর সমগ্রতাবোধ জাগাইয়াছে। এই অনন্ত প্রবাহস্পন্দন জীবনের সমস্ত খণ্ডকে অর্থপূর্ণ করিয়াছে। সমস্ত বন্ধন ছুটিয়া চলা হইল এই বিশ্বপ্রবাহের তালের গতির সঙ্গে সংগতি রাখা— তাই পথ-চলায় এত আনন্দ, এত সার্থকতা। কবি সেই অথণ্ড দৃষ্টির সাহাথ্যে বলিতে পারিলেন—

'যুগে যুগে এসেছি চলিয়।
স্থালিয়া স্থালিয়া
চুপে চুপে
রূপ হতে রূপে
প্রাণ হ'তে প্রাণে।
নিশীথে প্রভাতে
যা কিছু পেয়েছি হাতে
এসেছি করিয়া ক্ষয় দান হ'তে দানে,

কবি দিবারাত্র সেই বাণীর পিছনে ছুটিলেন। পূরবী-কাব্যে 'আহ্বান' কবিতায় তিনি তার কল্যাণীর জন্য এই চাঞ্চল্য অনুভব করিলেন। এই গতির শেষ নাই। মহুয়া-কাব্যে তিনি তাঁহার পরাণ বঁধুকে বলিতেছেন—তোমার সঙ্গে দেখা হইল বটে কিন্তু ইহাও অসমাপ্ত। কবি অভিমানিনীর সুরে সরমবিজড়িত কণ্ঠে বলিলেন—

'বোলো তারে আজ,
"অন্তরে পেয়েছি বড়ো লাজ।
কিছু হয় নাই বলা, বেধে গিয়েছিল গলা,
ছিল না দিনের যোগ্য সাজ।
আমার বক্ষের কাছে পূর্ণিমা লুকানো আছে,
সেদিন দেখেছ শুধু অমা।
দিনে দিনে অধ্য মম পূর্ণ হবে, প্রিয়তম,
আজি মোর দৈত্য করো ক্ষমা॥"

"পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি"—তাই চলার শেষ নাই। যে-প্রেম, যে-সাধনা, যে-মন্ত্র মন্মুথ দিকে টানিতে পারে না, কবির কাছে তাহা অর্থশূন্য। রবীন্দ্র-কাব্য শুধু গীত-ধর্মী নয়, গতিধর্মীও বটে।\*

<sup>\*</sup> রবীন্দ্র-কাব্যের এই গতিধর্মের আকৃতি, প্রকৃতি ও ভঙ্গিমা অনেক সমালোচকের কাছে ধরা দেয় নাই। অধ্যাপক মোহিতলাল মজুমদার বলেন—"এইরূপ নিকদ্দেশ নিত্যগতি প্রবাহে ভাসিয়া যাওয়া যে অবস্থা, তাহা জড় প্রস্তরখণ্ডে পরিণত হওয়ার যে শিবত তাহারই বিপরীত মাত্র, ইহার কোনটাই অমৃতপদ নহে। উভয়ের মধ্যেই বিরাট শৃক্ত মুখব্যাদন করিয়া আছে" (সাহিত্য-কপা)। কিন্ত এই গতিধর্মের জন্ম ব্যক্তিও বিরাটের, মৃত্যু ও অমূতের, নিত্য ও অনিত্যের লীলা-চাত্রীর অপূর্ব রদ রবীল্র-দাহিত্যে দক্ষিত হইয়াছে: তাহা অধ্যাপক মজুমনারের কাছে ধরা দেয় নাই, কারণ তিনি কাবা-সাধনা ও ধর্ম-সাধনার যে বিভিন্ন পথ আছে, তাহা স্বীকার করিতে বোধ হয় কুঠা বোধ করেন। কাবা-সাধনায় ''শাখত পুরুষের মুখঞী'' পরিস্ফুট ন। থাকিলেও তাহ। অমরত দাবি করিতে পারে, এবং অমরতা প্রার্থনার প্রধান দাবি হইল বিখবস্তু ও বিশ্বরুসের উপলব্ধি প্রকাশ করা। একথা অবশু মানিতে হইবে যে, এই গতিধর্ম পাশ্চান্তা চিম্ভাধারা হইতে গৃহীত। ভারতীয় দর্শনে ভূমানন্দের সঙ্গে মিলন-সাধন ও চিত্তের সমাহিত অবস্থা কাম্যাঃ রবীক্র-সাহিত্যের গতিধর্ম দেই ধর্মসাধনাকে আশ্রয় করিয়া স্থির পাকিতে পারে নাই-কাব্য-সাধনার পক্ষে এই গতিধর্ম ই প্রশন্ত। তুলনীয়--''What a frightful thought! No further struggles,-that would be death. It wasn't victory then that I was wanting''--Strindberg প্রতি "Master Olaf" नाउक।

# বিটেশ্বক্যান্তভূতি

রবীন্দ্র-কাব্যের মূল প্রেরণাকে আলোচনা করিবার পর তাহার মূল স্থরকে ধরিবার স্থবিধা হয়। রবীন্দ্র-কাব্যে বিশ্বৈক্যান্তভৃতিই হইল একটি প্রধান স্থর। সমস্ত বিশ্বজগতের সঙ্গে কবি একটি অন্তরতম যোগ অন্ততব করেন; তিনি বিশ্বাস করেন যে, খণ্ড জীবনের মধ্যে চিরন্তন জীবন আছে। তাই কবি অথণ্ড বিশ্বচৈতভালাভপ্রয়াসী সন্ত্রা তাহার মধ্যে অন্তত্ব করিয়াছেন—এবং সেই সন্ত্রা সকল ভেদসীমা, সকল ক্ষুত্রতা দূর করিয়া রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সাধনায় অপরূপ অনির্বচনীয়তা দান করিয়াছে। এই বিশ্বসমন্তিবােধ রবীন্দ্র-কাব্যের বিশিপ্তরূপ। অজিতক্মারের মতে, এই রবীন্দ্র-কাব্যে বিশ্বযাত্রা পশ্চিমদেশের চিন্তাধারার উত্তাপে বিকাশলাভ করিয়াছিল। তিনি বলেন—

'আমাদের এই বছদিনের স্থপ্তদেশ একদিন সহসা বৃহৎ পৃথিবীর আঘাত পাইয়াছে। যে পশ্চিম মহাসমুদ্রতীরে মান্তবের মন সচেতন ভাবে ঘ্রিতেছে, চিন্তা করিতেছে ও আনন্দ করিতেছে, সেইখানকার মানসহিল্লোল আমাদের নিশুক মনের উপর আদিয়া যখন পৌছিল তখন সে কি চঞ্চল না হইয়া থাকিতে পারে ? আমাদের মনের এই যে প্রথম উদ্বোধনের চঞ্চলতা, ইহা ত নীরব থাকিবার নহে। যতদিন স্থপ্ত ছিলাম ততদিন আপনার মনের নানা অভূত স্বপ্ন লইয়া দিব্য রাত কাটিতেছিল, কিন্তু যখন জাগিলাম, যখন শয়ন ঘরের জানালার ফাঁকের মধ্যদিয়া দেখিলাম জীবনের উদার-বিন্তীর্ণ লীলাভূমিতে মান্ত্র্য দিকে দিকে আপনার বিচিত্র শক্তিকে আনন্দে পরিকীর্ণ করিয়া দিয়াছে, তখন স্বপ্নেব বন্ধন ও পাথরের দেয়ালে আর ত বাঁধা থাকিতে ইচ্ছা হয় না। তখন বিশ্বের ক্ষেত্রে ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়িবার জন্ম প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠে।'

এই ব্যাকুলতায় কবির প্রাণ জাগিয়া উঠিয়াছে, প্রাণের বাসনা, প্রাণের আবেগ অবরোধ মানিতে চায় না। তাই--

> 'মহা উল্লাসে ছুটিতে চায়, ভূধরের হিয়া টুটিতে চায়,

# প্রভাত কিরণে পাগল হইয়া জগৎ মাঝারে লুটিতে চায়।'

ইহার ভিতর পশ্চিমের প্রভাব অন্নভব করিয়া অগ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন বলিয়াছেন—

'The German philosopher Fichte's conception of the ego, of its constant striving to pass beyond its limits, which gave a philosophical explanation to some of the most pronounced impulses of the Romantic Movement in European literature in the nineteenth century, has an interesting parallel in these lines. It may be pointed out in this connection that the idea in its expression is subtly differentiated from the traditional Hindu view of identifying the individual with the Being that is in the universe, of realising oneself. It is equally different from the Lord's identifying Himself with all that is best in the world as expressed in the wellknown lines of the Gita, 'Visva-rupa-darshana.' Man feels not merely that he is free from shackles but that he has a more positive quality, life abounding, life pulsating in a full measure, never checked or retarded by any consideration.' (Western Influence In Bengali Literature)

রবীন্দ্র-কাব্যে এই বিশ্ব-অভিসার যাত্রা থাকিবার দক্ষন মাগ্রষের জীবনকে নানা দিক দিয়া, নানা রসের ভিতরে, নানা বর্ণে ও রূপে উপলব্ধি করিবার ব্যাকুলতার অভাব পরিলক্ষিত হয় নাই। বরঞ্চ এই বৈচিত্রাই রবীন্দ্র-কাব্যের ভিত্তি—এই ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া বিশ্বযাত্রার জন্ম ব্যাকুল ক্রন্দন কাব্যে প্রকাশ পাইয়াছে। তাই সীমার ভিতরে অসীম—এই ভাব তাহার কাব্যের মূল স্থর হইয়া উঠিয়াছে। কবি বিচিত্র রাগিণীর ভিতর পরম ঐক্য আনিতে পারিয়াছেন, কারণ এই স্বজ্যমান অনন্ত বিশ্বচরাচরের সঙ্গে তিনি নিজের যোগ উপলব্ধি করিয়াছেন; তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন যে, তাঁহার ভিতরে যে স্ক্রন চলিতেছে, তাহার স্থগছঃখ বিচ্ছিন্ন হইলেও এক অথও ঐক্য-স্থ্রে আবদ্ধ। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

'আমি আমার চলা-ফেরা কথাবার্তায় প্রতি মুহুর্তে নিজেকে প্রকাশ করিব; সেই প্রকাশ আমার আপনাকে আপনার স্বষ্ট। কিন্তু সেই প্রকাশের মধ্যে যেমন আছি, তেমনি সেই প্রকাশকে বহুগুণে আমি অতিক্রম করেছি। আমার এক কোটিতে অন্ত, আর এক কোটিতে অনন্ত। আমার অব্যক্ত-আমি আমার ব্যক্ত-আমির যোগে সত্য।'

একথা ঠিক যে, 'হীরার টুক্রা যেমন আকাশের আলোককে প্রকাশ করার দ্বারাই আপনাকে প্রকাশ করে তেমনি মান্তয়ের হৃদয় কেবল নিজের ব্যক্তিগত সন্তায় প্রকাশ পায় না, সেখানে সে অন্ধকার। যখনই সে আপনাকে দিয়া আপনার চেয়ে বড়কে প্রতিফলিত করিতে পারে তথনি সেই আলোতে সে প্রকাশ পায় ও সেই আলোকে সে প্রকাশ করে।' রবীন্দ্রনাথ কবি য়েট্সের কাব্যসম্বন্ধে এই কথাগুলি লিখিয়াছিলেন কিন্তু রবীন্দ্র-কাব্য সম্বন্ধেও সেই কথা খাটে। কবি বীকার করেন যে, জগতের উপর মনের কারখানা বিসয়াছে এবং মনের উপরে বিশ্বমনের কারখানা—সেই উপরের তলা হইতে সাহিত্যের উৎপত্তি। মান্তয়ের মন নিজেকে প্রকাশ করিতে চাহে, বাহিরের সহিত নিজের যোগস্থাপন করিতে চাহে। এই যোগ বুদ্ধির যোগ নহে, প্রয়োজনের যোগ নহে—আনন্দের যোগ। অর্থাৎ হৃদয়ের সম্পর্ক রসের সম্পর্ক—সেখানে আদান-প্রদান আছে। এই রসবোধ তাহাকে বেহিসাবী করিয়া ভোলে, তাহাকে দেউলে করিয়া দেয়।

রবীন্দ্রনাথ বলেন,

'আমাদের হৃদয়লক্ষী জগতের যে কুটুখবাজি হইতে যেমন সওগাদ পায়,
সেখানে তাহার অন্তর্গন সওগাদটি না পাঠাইতে পারিলে তাহার গৃহিণীপনায়
যেন ঘা লাগে। এইরূপ সওগাদের ডালায় নিজের কুটুম্বিতাকে প্রকাশ
করিবার জন্ম তাহাকে নানা মাল-মসলা লইয়া, ভাষা লইয়া, স্বর লইয়া, তুলি
লইয়া, পাথর লইয়া স্পষ্ট করিতে হয়। সে দেউলে হইয়াও আপনাকে ঘোষণা
করিতে চায়। মায়্রের প্রকৃতির মধ্যে এই যে প্রকাশের বিভাগ—ইহাই

প্রধান বাজে ধরচের বিভাগ—এই খানেই বুদ্ধি-খাতাঞ্চিকে বারংবার কপালে করাঘাত করিতে হয়।'—( সাহিত্য )।

**র্ল্প**এই হৃদয়ধর্ম হইতেই সাহিত্যের উৎপত্তি। বিশ্বজগতেও এই হৃদয়ধর্ম বিরাজ করে—তাই এত এশ্বর্য ও এত সৌন্দর্য, তাই মান্তুষের হৃদয়ধর্মের সঙ্গে বিশ্বের এতটা যোগ। 'ফুল কেবলমাত্র বীজ হইয়া উঠিবার জন্য তাড়া লাগাইতেছে না, নিজের সমস্ত প্রয়োজনকে ছাপাইয়া স্বন্দর হইয়া ফুটিতেছে: মেঘ কেবল জল ঝরাইয়া কাজ সারিয়। তাড়াতাড়ি ছুটি লইতেছে না, রহিয়া-বিসয়া বিনা প্রয়োজনে রঙের ছটায় আমাদের চোথ কাড়িয়া লইতেছে: গাছগুলা কেবল কাঠি হইয়া শীর্ণ কাঙালের মতো বৃষ্টি ও আলোকের জন্ম হাত বাড়াইয়া নাই, সবুজ শোভার পুঞ্জ পুঞ্জ ঐশ্বর্যে দিয়ধুদের ডালি ভরিয়া দিতেছে: সমুদ্র যে কেবল জলকে মেঘরূপে পৃথিবীর চারিদিকে প্রচার করিয়া দিবার একটা মস্ত অফিস তাহা নহে, সে আপনার তরল নীলিমার অতলম্পর্শ ভয়ের দারা ভীষণ: এবং পর্বত কেবল ধরাতলে নদীর জল জোগাইয়া ক্ষান্ত নহে, সে যোগনিমগ্ন রুদ্রের মত ভয়ংকরকে আকাশ জুড়িয়া নিস্তর করিয়া রাখিয়াছে।' তাই জগতের মধ্যে হৃদয়-ধর্মের পরিচয় পাই। এই আত্মপ্রকাশে, যেখানে মানূষের প্রাচুর্য প্রয়োজনকে ছাপাইয়া উঠে এবং সংসারের মধ্যে ফুরাইয়া যায় না, তাহার পরিচয় আমরা সত্যই পাই। জগৎ রসময় বলিয়াই মানুষের হৃদয় এই জগতের মধ্যে নিজেকে পাইতে চায়; এই আদর্শ সাহিত্যে সঞ্চিত হয়। এই আদর্শ, এই সকলের মধ্যে নিজেকে জানা, খণ্ডের ভিতর অখণ্ডকে উপলব্ধি করা, সীমার মাঝে অসীমের মিলন, ইহাই রবীন্দ্র-কাব্য-সাহিত্যের প্রধান কথা। বাহিরের জগতের অনুপর্মাণুর ভিতর যে প্রকাশের আবেগ দেখিতেছি, নিজের অন্তরেও সেই আবেগ আমরা অন্তব করি। এবং সাহিত্য সেই আবেগের, সেই আনন্দময় প্রকাশের ক্ষেত্র। 'যেখানে সাহিত্য-রচনার লেখক উপলক্ষ মাত্র না হইয়াছে, সেখানে তাহার লেখা নষ্ট হইয়া গিয়াছে ; যেখানে লেখক নিজের ভাবনায় সমগ্র মানুষের ভাব

অন্তত্তব করিয়াছে, নিজের লেখায় সমগ্র মানুষের বেদনা প্রকাশ করিয়াছে, সেইখানেই তাহার লেখা সাহিত্যে জায়গা পাইয়াছে।' রবান্দ্র-সাহিত্য এই নিত্যকালীন ও বিশ্বজনীন আদর্শে ধনী।

ঘরের মধ্যে থাকিয়া যে আকাশ দেখা যায়, তাহা খণ্ডাকাশ—
তাহা লইয়া বিষয়ধর্ম, কৃত্রতা ও তুচ্ছতা। কিন্তু বাহিরে যে আকাশ,
তাহা মুক্ত মহাকাশ—অসীম ও বিশ্ববাপী। রবীক্র-কাব্য এই বিশ্ববাপী আকাশে ছুটিয়া যাইবার জন্ম ব্যাকুল—দেই অসীমন্থ তিনি তাঁহার খণ্ডাকাশের ভিতর দেখিয়াছেন। রবীক্রনাথ নিজেই তাহার এই ভাবকে ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন—

'আমারই মধ্যে তুটো দিক আছে—এক আমাতেই বদ্ধ, আর এক সর্বত্র বাপ্তি। এই তুই-ই যুক্ত এরং এই উভয়কে মিলিয়েই আমার পরিপূর্ণ সন্তা। তাই বলেছি, যথন আমরা অহংকে একান্তভাবে আঁক্ডে ধরি, তথন আমরা মানবধর্ম-বিচ্যুত হ'য়ে পড়ি। সেই মহামানব, সেই বিরাট পুরুষ যিনি আমার মধ্যে রয়েছেন, তার সঙ্গে তথন ঘটে বিচ্ছেদ।'

রবীন্দ্রনাথ এই মহামানবের ডাক শুনিতে পাইলেন—সমস্ত মানবের ভিতর দিয়া, সংসারের ভিতর দিয়া, ভোগ-ত্যাগ কিছুই অস্বীকার না করিয়া, সমস্ত স্পর্শ অন্তভ্ব করিয়া সেই মহামানবের দিকে 'নিঝ'রের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাতে ছুটিয়া চলিলেন—তারই পদপ্রান্তে জীবন টুটিতে চাহিলেন। তাই অনেকে 'নিঝ'রের স্বপ্নভঙ্গ' কবি-প্রতিভার আত্মজীবন চরিত হিসাবে গণ্য করেন—ইহা কবি-প্রতিভার স্বপ্নভঙ্গ বা জাগরণ। রবীন্দ্র-কাব্যের বিশ্বান্তভূতি এই কবিতার মধ্যেই প্রথম প্রকাশ। কবি 'প্রভাত-উৎসব' কবিতায় গাহিলেন—

> 'হাদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি'! জগৎ আদি দেখা করিছে কোলাকুলি। ধরায় আছে যত মান্ত্র শত শত আদিছে প্রাণে মম, হাদিছে গলাগলি।

এনেছে স্থাস্থী বসিয়া চোথোচোথী দাঁড়ায়ে মুখোমুখী হাসিছে শিশুগুলি॥

বালকোলেই তাঁহার অন্তরে এই অন্তভূতি জাগিয়া উঠিয়াছিল— সেই কথা রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করিয়াছেন—

'The unmeaning fragments lost their individual isolation and my mind revelled in the unity of a vision. In a similar manner on that morning in the village the facts of my life suddenly appeared to me in a luminous unity of truth. All things that had seemed like vagrant waves were revealed to my mind in relation to a boundless sea. I felt sure that some Being who comprehended me and my world was seeking his best expression in all my experiences, uniting them into an ever-widening individuality which is a spiritual work of art'—(Religion of Man).

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করেন যে, একটু নিবিষ্ট চিত্তে স্থির হইয়া চেষ্টা করিলে জগতের সমস্ত সম্মিলিত আলোক এবং বর্ণের বৃহৎ হার্মনিকে (harmony) মনে মনে একটি বিপুল সংগীতে তর্জমা করিয়া নিতে পারা যায়। তিনি সমস্ত বিশ্বস্পান্দনকে সংগীতের স্থারে প্রিয়া এক অভিনব অন্তভ্তির চেতনালাভ করিতে চাহেন, তাই তিনি 'প্রতিশ্বনি'কে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—

'দেখা তুই দিবি নাকি ? না হয় না দিলি
একটি কি প্রাবিনা আশ ?
কাছে হতে একেবারে শুনিবারে চাই
তোর গীতোচ্ছাদ।
অরণ্যের, পর্বতের, সমুদ্রের গান
ঝাটকার বন্ধ্রগীতম্বর,
দিবসের, প্রদোষের, রন্ধনীর গীত,
চেতনার নিদ্রার মর্মর,

বসংস্কের বরষার শরতের গান
জীবনের মরণের স্বর,
আলোকের পদধ্বনি মহা অন্ধকারে
ব্যাপ্ত করি বিশ্ব চরাচর,
পৃথিবীর, চন্দ্রমার, গ্রহতপনের
কোটি-কোটি ভারার সঙ্গীত
ভারে কাছে জগতের কোন্ মারখানে
না জানিরে হতেছে মিলিত।
সেইখানে একবার বসাইবি মোরে,
সেই মহা আধার নিশায়,
শুনিব রে আঁথি মুদি বিশ্বেব সঙ্গীত
ভারে মুথে কেমন শুনায়।

এই বিশ্বের সংগীত তিনি গাহিয়াছেন। তিনি এই বিশ্বকে ভাল-বাসিয়াছেন; তাহার বুকে প্রাণ ঢালিয়াছেন; তাহাতেই তাঁহার গান জাগিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার গানের গোপন ইতিহাস এই—একথা তিনি মুক্ত কঠে স্বীকার করিয়াছেন—

' আকাশ-ভরা স্থা-তারা, বিশ্বভরা প্রাণ,
াহারি মাঝধানে আমি পেয়েছি মোর স্থান।
বিশ্বয়ে তাই জাগে আমার গান॥
ঘাসে ঘাসে পা ফেলেছি বনের পথে যেতে
ফুলের গল্পে চমক লেগে উঠেছে মন মেতে,
ছড়িয়ে আছে আনন্দেরি দান,
বিশ্বয়ে তাই জাগে আমার গান।
কান পেতেছি, চোথ মেলেছি,
ধরার বুকে প্রাণ ঢেলেছি
জানার মাঝে অজানারে করেছি সন্ধান,
বিশ্বয়ে তাই জাগে আমার গান।

বিশ্বের দোলার সহিত কবির প্রাণ ছলিতে থাকে, বিশ্বের প্রবাহের আঘাতে তাহার প্রাণে গান উথলিয়া উঠে—বিশ্বের সঙ্গে এই গভীর ও নিবিড় যোগ রবীন্দ্রনাথ শ্বীকার করিতে কখনও কুণ্ঠা বোধ করেন নাই-—

'আকাশ হ'তে আকাশ পথে হাজার স্রোতে
ঝরছে জগৎ ঝরণা ধারার মতো,
আমার মনের অধীর ধারা তা'রি সাথে বইচে অবিরত
ত্ই প্রবাহের ঘাতে ঘাতে
গান উথলায় দিনে রাতে,
গানে গানে আমার প্রাণে ঢেউ নাড়া দেয় কত।
চিত্ত-তটে চুর্ল সে-গান ছায়ায় শত শত;
আকাশ-ডোবা ধারার দোলায় তুলি অবিরত।'

বিশ্বকে পাইবার জন্ম যে ক্রন্দন, তাহা হইতে পারে তুরাশা, হইতে পারে 'নিক্ষল কামনা', কিন্তু সেই বাসনায় তিনি রঞ্জিত, সেই অন্তভ্তিতে তিনি পূর্ণ। কবি নিজেই নিজেকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

'সমগ্র মানব তুই পেতে চাস,

এ কী ছংসাহস।

কী আছে বা তোর,

কী পারিবি দিতে।

আছে কি অনন্ত প্রেম,

পারিবি মিটাতে

জীবনের অনন্ত অভাব।'

এই সমগ্র মানবকে পাইবার আকাজ্ঞা, অথও বিশ্বের সহিত আত্মার যোগস্থাপন—রবীন্দ্র-কাব্যে এই ব্যাকুলতা, এই ভাবময় আবেগ, এই অফুরন্ত রসের সন্ধান বিশিষ্টরূপ দান করিয়াছে। বিচ্ছিন্নতাকে, ক্ষুত্রতাকে এই অসীমের মধ্যে, সমগ্রতার মধ্যে, সম্পূর্ণতার মধ্যে তিনি পাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাই কত্যার 'যেতে নাহি দিব' আবদার উপেক্ষা করিবার জন্য পিতা সমস্ত ধর্ণীতে সেই অবোধ বাণী শুনিতে লাগিলেন— 'চলিভেছি যতদ্ব শুনিতেছি একমাত্ত মর্মান্তিক স্থর 'যেতে আমি দেব না তোমায়।' ধরণীর প্রান্ত হতে নীলাভের সর্বপ্রান্ততীর ধ্বনিতেছে চিরকাল অনাগ্রন্ত রবে 'যেতে নাহি দিব।'

তাই আজি শুনিতেছি তরুর মর্মরে
এত ব্যাকুলতা, অলস উদাস্থভরে
মধ্যান্তের তপ্তবায়ু মিছে থেলা করে
শুদ্ধ পত্র লয়ে। বেলা ধীরে যায় চ'লে
ছায়া দীর্ঘতর করি অশ্বথের তলে।
মেঠো স্করে কাঁদে যেন অনস্থের বাঁশি
বিশ্বের প্রান্তের মাঝে।

এই যে একটা অবিচ্ছিন্ন ঘটনার ভিতর অনন্তের সুর ও সমবেদনা অন্থভব করা, এই যে ক্ষুদ্রের ভিতর বৃহৎকে পাইবার আকুলতা, ইহাকে গ্রহণ করিতে না পারিলে রবীন্দ্র-কাব্যের প্রকৃত সুর ধরা যাইবে না—তাঁহার কাব্যে অনির্বচনীয়তা থাকিবে না। ক্ষুদ্র ঘটনাকে অতিক্রম করিয়া অনন্তের রহস্থের দ্বারে বারবার তিনি করাঘাত করিয়াছেন—এই রহস্থময়ের পূজা করিয়াছেন, আরতি দিয়াছেন। কোথাও তিনি বেড়া দিয়া সংকীর্ণতাকে সংকীর্ণতর করেন নাই, সর্বদাই বিশ্বব্যাপ্ত মহাকাশে নিজেকে ছড়াইয়া দিয়াছেন। তিনি সহজস্থরে বলিয়াছেন—'মহাবিশ্বজীবনের তরঙ্গেতে নাচিতে নাচিতে নির্ভয়ে ছুটিতে হবে।' তিনি ক্ষুদ্রতার আবেপ্টনে থাকিতে চাহেন নাই, তাই তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন—

'নিমেষতরে ইচ্ছা করে বিকট উল্লাসে সকল টুটে' যাইতে ছুটে' জীবন উচ্ছাুুুুুোু । শৃত্যব্যাম অপরিমাণ মত্যসম করিতে পান,
মৃক্ত করি' রুদ্ধ প্রাণ উপ্বর্শনীলাকাশে।
থাকিতে নারি কৃদ্রকোণে আম্রবন ছায়ে,
স্থপ্ত হয়ে লুপ্ত হয়ে গুপ্ত গৃহবাদে।

ধরণীর রূপরসগন্ধ যাহাকে আকর্ষণ করিয়াছে, সে কি করিয়া প্রাচীরের মধ্যে বাস করিতে পারে ? ধরণীর দিকে, বহুমানবের দিকে, মহামানবের আকর্ষণে কবি চলিতেছেন—তিনি নিজেকে অতিক্রম করিয়া নিজেকে ব্যক্ত করিয়াছেন—

'ভামলা বিপুলা এ ধরার পানে
চেয়ে দেথি আমি মুগ্ধ নয়ানে
সমন্ত প্রাণে, কেন-যে কে জানে
ভ'রে আদে আঁথি জল,
বহু মানবের প্রেম দিয়ে ঢাকা,
বহু দিবসের স্থাথ ত্থে আঁকা,
লক্ষযুগের সঙ্গীতে মাথা,
স্থানর ধরাতল।

রবীন্দ্র-কাব্যে এই সর্বান্তভূতি আছে বলিয়াই তিনি বলিতে পারিয়াছেন—

'সব ঠাই মোর ঘর আছে, আমি সেই ঘর মরি খুঁজিয়া,
দেশে দেশে মোর দেশ আছে, আমি সেই দেশ লব যুঝিয়া।
পরবাসী আমি যে ছয়ারে চাই
তারি মাঝে মোর আছে যেন ঠাই,
কোথা দিয়া সেথা প্রবেশিতে পাই সন্ধান লব বুঝিয়া।
ঘরে ঘরে আছে পরমাজীয়, তারে আমি ফিরি থুঁজিয়া।

তাহার জন্ম তিনি দ্রকে নিকট করিতে পারিয়াছেন, অনাত্মীয়কে আত্মীয় করিয়াছেন, এবং নিজেকে বিশ্বময় করিতে পারিয়াছেন। তিনি প্রণাম করিয়াছেন—

### 'নিখিলের অমুভূতি

দঙ্গীত সাধনা মাঝে রচিয়াছে অসংখ্য আকৃতি।
এই গীতিপথপ্রান্তে, হে মানব, তোমার মন্দিরে
দিনাস্তে এসেছি আমি নিশীথের নৈঃশব্দের তীরে
আরতির সাদ্ধ্যক্ষণে, একের চরণে রাখিলাম
বিচিত্রের নর্ম বাঁশি—এই মোর রহিল প্রণাম।

### প্রক্বতির সহিত যোগ

রবীন্দ্রনাথ কাব্যে বিশ্বের ক্ষেত্রে নিজেকে বিস্তার করিয়া দিলেন. এবং এই বিশ্বযাত্রার জন্ম প্রকৃতির প্রতি তাঁহার একটি গভীর প্রেম জাগিয়া উঠিল: প্রকৃতির সঙ্গে আত্মীয়তা, জগতের সমস্ত অণুপরমাণুর সহিত সগোত্রভাব এবং ধরণীর সহিত নিবিড সংযোগ—ইহা তিনি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিলেন। এই বিশ্বপ্রকৃতির সহিত মানুষের নিগৃত সম্বন্ধ, ইহা রবীন্দ্র-সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট স্থর। এই স্থর বাজিয়া উঠিল নিজেকে বিশ্বময় করিয়া দেখিবার প্রচেষ্টায়। যে প্রেরণায় জীবনের সকল বিচিত্রতার ভিতর দিয়া ক্ষুদ্রতার গণ্ডীকে অতিক্রম করিয়া বিরাটের সহিত মিলিত হইবার বাসনা উদ্রেক হইয়াছে, তাহারই তাগিদে কবি প্রকৃতির সহিত, ধরণীর রূপরসের সহিত নিগৃঢ় যোগ অনুভব করিয়াছেন। তাই রবীন্দ্রনাথ জলে স্থলে আকাশে বাতাসে তাঁহার অন্তরাত্মাকে নিঃশেষে বিকীর্ণ করিয়া দিয়াছেন—কোথাও যেন তাঁহার স্বাতস্ত্র্য গর্ব নাই, শুধু নিজেকে দান করিবার, লয় করিবার, সংযুক্ত করিবার পালা। 'বস্তব্ধরা' কবিতায় তিনি শুনিয়াছেন—'ডাকে যেন৮ মোরে অব্যক্ত আহ্বানরবে শতবার ক'রে সমস্ত ভুবন।' কারণ তিনি সকলের সহিত সংযুক্ত হইয়া নিখিলের বিচিত্র আনন্দ আস্বাদন করিতে চাহেন। তিনি নিথিলের সমস্ত কিছুকে আঁকড়াইয়া ধরিতে চাহেন তাঁহার বক্ষের কাছে, বিশ্বের সকল পাত্র হইতে আনন্দমদিরাধারা নব নব স্রোতে পান করিতে চাহেন—সর্বলোকের সহিত দেশদেশান্তরে স্বজাতি হইয়া থাকিতে চাহেন। তিনি বলিয়াছেন—

'ওগো মা মৃণায়ি,
তোমার মৃত্তিকা মাঝে ব্যাপ্ত হয়ে রই,
দিখিদিকে আপনারে দিই বিস্তারিয়া
বসন্তের আনন্দের মতো। বিদারিয়া
এ বক্ষ-পঞ্চর, টুটিয়া পাষাণ-বন্ধ
সকীর্ণ প্রাচীর, আপনার নিরানন্দ
অন্ধকারাগার, হিল্লোলিয়া, মর্মরিয়া,
কম্পিয়া, স্থলিয়া, বিকিরিয়া, বিচ্ছুরিয়া,
শিহরিয়া, সচকিয়া আলোকে পুলকে
প্রবাহিয়া চলে যাই সমন্ত ভূলোকে
প্রবে পশ্চিমে। শৈবালে শান্ধলে ভূণে
শাধায় বন্ধলে পত্রে উঠি সর্মিয়া
নিগুড় জীবন-রদে।'

এই জলস্থল, তরুলতা, পশুপক্ষী, চন্দ্র সূর্য, বিশ্বের সমস্ত রূপ ও সমস্ত স্পর্শ কবির অন্তরবীণায় নব নব সঙ্গীত স্থাষ্টি করিয়াছে। সবুজ ঘাস, শরতের আলো, সূর্যকিরণ কবির অন্তঃকরণে আনন্দের বত্যা আনিয়া দিয়াছে। তিনি বিশ্বাস করেন যে, এই চেতনা-প্রবাহ পৃথিবীর প্রত্যেক ঘাসে এবং গাছের শিকড়ে শিকড়ে শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইতেছে, তাই সমস্ত জড়জগৎ জীবনের আবেগে থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে।

## রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলিয়াছেন—

'প্রকৃতির মধ্যে যে এমন একটা গভীর আনন্দ পাওয়া যায়, সে কেবল তার সঙ্গে আমাদের একটা নিপূচ আত্মীয়তা অন্তভব করে। এই তৃণগুলালতা, জলধারা, বায়ুপ্রবাহ, এই ছায়ালোকের আবর্তন, জ্যোতিঙ্কদলের প্রবাহ, পৃথিবীর অনস্ত প্রাণীপর্যায়, এই সমস্তের সঙ্গেই আমাদের নাড়ী-চলাচলের যোগ রয়েছে। বিশের সঙ্গে আমরা একই ছন্দে বসানো, তাই এই ছন্দের যেখানেই যতি পড়চে গেখানে ঝঙ্কার উঠ্ছে, সেখানেই আমাদের মনের ভিতর থেকে সায় পাওয়া যাচ্ছে।

কবি 'প্রবাসী' কবিতায় লিখিয়াছেন—

'হই যদি মাটি, হই যদি জল,
হই যদি তৃণ, হই ফুল ফল,
জীব সাথে যদি ফিরি ধরাতল কিছুতেই নাই ভাবনা।
যেথা যাব সেথা অসীম বাঁধনে অস্তবিহীন আপনা॥
বিশাল বিশ্বে চারিদিক হতে প্রতিকণা মোরে টানিছে।
আমার তুয়ারে নিথিল জগত শতকোটি কর হানিছে॥

জগতের যত অণু রেণু সব
আপনার মাঝে অচল নীরব
বহিছে একটি চিরগৌরব, একথা না যদি শিথিলে,
জীবনে মরণে ভয়ে ভয়ে তবে প্রবাসী ফিরিবে নিথিলে।

কবি এই বিশ্বে প্রবাসী নহেন; তিনি বলেন যে, 'জনমে জনমে মরণে' কোথাও তাঁহার প্রবাস নাই; নিখিলের 'ধ্লায় ধ্লায়' প্রেম আছে, ছোট কণায়ও দরদ আছে; তাই,

'ছিল্ল পত্র মোর গীতে
ফেলে গেছে শেষ দীর্ঘশাস। ধরণীর অন্তঃপুরে
রবিরশি নামে যবে, তৃণে তৃণে অঙ্কুরে অন্তুরে
যে নিঃশক হলুধ্বনি দূরে দূরে যায় বিস্তারিয়া
ধূসর যবনী অন্তরালে তারে দিন্থ উৎসারিয়া
এ বাঁশির রক্তেরজে রজে।

কবি কোন বস্তুকে তুচ্ছ করিয়া দেখেন নাই, কাহাকেও অবহেলা করেন নাই। তিনি গাহিতে পারিয়াছেন— 'যাহা কিছু হেরি চোখে কিছু তুচ্ছ নয় সকলি তুল্ভ ব'লে আজি মনে হয়॥ ত্লভি এ ধরণীর লেশতম স্থান তুলভি এ জগতের ব্যর্থতম প্রাণ।

রবীজ্ঞনাথ বলেন যে, জগতের একটি প্রধান ধর্ম পরার্থপরতা।
যথনি আপনাকে ভুলিয়া পরের জন্য প্রাণপণ করা যায়, তথনই সুথের
সীমা থাকে না, তথনি অন্তত্ত করা যায় যে, সমস্ত জগং তাহার স্বপক্ষে।
'আমি ছিলাম ক্ষুদ্র, হইলাম অত্যন্ত বৃহৎ। 'চক্রসূর্যের সহিত আমার
বন্ধুত্ব হইল।' তাই—

'যদি চিনি, যদি জানিবারে পাই, ধুলারেও মানি আপনা।'

মান্ত্রম মহামানবের সংগীত ভূলিতে পারে না, ভূলিলে সেথানে তাহার ফদয়-ধর্ম-শ্বলন হইবে। যেমন, 'শঙ্খাকে সমুদ্র হইতে তুলিয়। আনিলেও সে সমুদ্রের গান ভূলিতে পারে না, উহা কানের কাছে ধরো, উহা হইতে অবিশ্রাম সমুদ্রের ধ্বনি শুনিতে পাইবে। পৃথিবীর সৌন্দর্যের মর্মস্থলে তেমনি স্বর্গের গান বাজিতে থাকে। কেবল বধির তাহা শুনিতে পায় না। পৃথিবীর পাখীর গানে পাখীর গানের অতীত আরেকটি গান শুনা যায়, প্রভাতের আলোকে প্রভাতের আলোক অতিক্রম করিয়া আরেকটি আলোক দেখিতে পাই, সুন্দর কবিতায় কবিতার অতীত আরেকটি সৌন্দর্য-মহাদেশের তীরভূমি চোথের সম্মুথে রেখার মত পড়ে।'

#### মোহিতচন্দ্র সেন বলিয়াছেন—

'রবীক্রনাথের কাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য প্রকৃতির সহিত তাহার অসীম অম্বরাগ, প্রকৃতির সৌন্দর্যে তাহার একান্ত আত্মহারাভাব, প্রকৃতির মূলে যে বিরাট রহস্ত বা মিষ্টেরী তাহার নিবিড়তম অম্ভূতি। প্রকৃতি তাহার নিকট জড় নহে, ইহা প্রাণময়ী। ইহাকে কবি কখনও জননী, কখন প্রেয়সী বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন। ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ ও শেলীর মত মোটের উপর ইহার মধ্যে তিনি অনস্ত বিশ্বহৈতক্তের এক বিকাশ দেখিয়াছেন। মান্ত্রের মধ্যে

এই চৈতন্তের আর এক প্রকাশ। তাই মান্ত্র্য প্রকৃতির মধ্যে আপনার দোসরকে প্রাপ্ত হইয়া এত আনন্দ লাভ করে।

এই সম্পর্কে একটা কথার আলোচনা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, অনেকের মতে আমরা ইংরেজী সাহিত্যের প্রভাবে প্রকৃতির সহিত এক নূতন সম্পর্ক পাতাইয়াছি এবং প্রকৃতিকে নূতন আলোকে দেখিয়াছি—কারণ,

'Like Wordsworth, we make love to nature and extract a philosophy out of it. Like Shelley, we invest it with mystic metaphysics. Like Byron, we make it the cue for pouring forth passionate rhapsodies.'

পশ্চিমের প্রভাবের ফলে নাকি আধুনিক সাহিত্যে আমরা বিশ্ব-প্রকৃতিকে প্রাণবান ও রূপবানের লীলাভূমি কল্পনা করিয়াছি। একথা ঠিক যে, প্রকৃতিকে প্রাণময়ী বলিয়া কল্পনা করা কাব্যের, বিশেষতঃ রোমাটিক কাব্যের, ধর্ম। অনেকে মনে করেন যে, ইংরেজ রোমাটিক কবিদের ( যথাঃ—ওয়ার্ডসওয়ার্থ, শেলী, কীটস্ প্রভৃতি) নিকট হইতে প্রকৃতির ভিতর প্রাণের স্পন্দন রবীন্দ্রনাথ শুনিতে পাইয়াছেন। অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন আমাদের সাহিত্যে পশ্চিম-প্রভাবের রূপ নির্ণয় করিতে গিয়া বলিয়াছেন,

'Thus nature is no longer to be treated merely as a cold and beautiful abstraction, but as a sentient being; it is not a dead thing altogether but sometimes to be treated as having a soul.'

মানুষের জীবনে যেমন বিচিত্র প্রাণধারা প্রবাহিত হইয়াছে, বিশ্ব-প্রকৃতিতেও তাহারই অনুরূপ একটি স্রোত বহিয়া গিয়াছে, এবং প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে একটা গভীর সংযোগ আছে—ইহা আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে ফুটিয়া উঠে নাই। তাই রবীন্দ্র-সাহিত্যে সেই সংযোগের পরিচয় লাভ করিয়া আমরা তাহার সহিত বিদেশীয় রোমান্টিককাব্যের মিল খুজিয়া পাই। এই মিলনে যে পশ্চিমের প্রভাব নাই তাহা অস্বীকার করিলে ইংরেজী সাহিত্য আমাদের কি ভাবে অভিভূত করিয়াছিল তাহার রূপ সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করা যাইবে না। কিন্তু পশ্চিমের প্রভাব থাকিলেও তাহাই চরম কথা নয়। আমার মনে হয় যে, প্রকৃতির সহিত, বিশ্বের সহিত মানুষের যে একটা গভীর সংযোগ আছে এবং মানুষ যে সেই সংযোগ স্থাপন না করিতে পারিলে অসম্পূর্ণ ও বার্থ, এই রহস্ত তিনি ভারতীয় দর্শন হইতে লাভ করিয়াছিলেন। এই বিশ্বান্থভূতি যে নিতান্ত ভারতীয় বোধ হইতে উদ্ভূত, সেসম্বন্ধে রবীক্রনাথ নিজে ব্যাথা। করিয়া বলিয়াছেন—

'The West may believe in the soul of Man, but she does not really believe that the universe has a soul. Yet this is the belief of the East, and the whole mental contribution of the East to mankind is filled with this idea.' (Personality).

এই 'universal soul-এ রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাসী এবং এই বিশ্বাসের জারেই আমরা ব্যক্তি ও বিশ্বের সহিত এক্য (harmony) স্থাপন করিতে চাহিয়াছি। এই এক্য স্থাপন করিতে গিয়াই ভারতের ঋষিরা অন্ধুভব করিয়াছেন যে, প্রকৃতিকে অবজ্ঞা করিলে এক্য স্থপ্রতিষ্ঠিত হইবে না। ভারতের সভাতা বনে, উপবনে গড়িয়া উঠিয়াছে, তাই প্রকৃতিকে তাঁহারা অবহেলা করিতে পারেন নাই; প্রকৃতিকে শুধু জড়সমষ্টি ভাবিয়া নিজের সাধনমন্ত্র প্রচার করেন নাই। রবীন্দ্রনাথ 'Sadhana'-গ্রন্থে ভারতীয় সাধনার আদর্শকে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আমি কবির নিজের কথাই এইস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

'In India it was in the forests that our civilisation had its birth, and it took a distinct character from this origin and environment. It was surrounded by the vast life of nature, was fed and clothed by her, and had the closest and most constant intercourse with her varying aspects.....The earth, water and light, fruits and flowers to her were not merely physical phenomena to be turned to use and then left aside. They were necessary to her in the attainment

of her ideal of perfection, as every note is necessary to the completeness of the symphony. India intuitively felt that the essential fact of this world has a vital meaning for us: we have to be fully alive to it and establish a conscious relation with it, not merely impelled by scientific curiosity or greed of material advantage, but realising it in the spirit of sympathy, with a larger feeling of joy and peace ..... When a man does not realise his kinship with the world, he lives in a prison-house whose walls are alien to him. When he meets the eternal spirit in all objects, then he is emancipated, for then he discovers the fullest significance of the world into which he is born; then he finds himself in perfect truth, and his harmony with the all is established. In India men are enjoined to be fully awake to the fact that they are in the closest relation to things around them, body and 'soul, and that they are to hail the morning sun, the flowing water, the fruitful earth. as the manifestation of the same living truth which holds them in its embrace.

উক্ত আদর্শে রবীন্দ্রনাথ সঞ্জীবিত বলিয়াই মন্তুয়-জীবনে এবং বিশ্ব-প্রকৃতিতে প্রাণের স্পন্দনস্রোত ও সংযোগবোধ তাঁহার কাব্যে সমান বিস্তৃতি ও গভীরতা লাভ করিয়াছে, যাহা ইংরাজী রোমান্টিক কাব্যেও ত্র্লভ। রবীন্দ্র-কাব্যের বিস্তৃতি ও বৈচিত্রা সভাই বিশ্বয়কর—তাঁহার রসপিপাস্থ চিত্ত সকল প্রকাশ হইতেই রস আহরণ করিয়াছে। ডক্টর স্থুবোধ সেনগুপু বলেন—

'বিখের প্রাণের স্পন্দন রবীক্রনাথ এত গভীরভাবে অন্থভব করিয়াছেন যে, কেহ এইরূপ মনে করিতে পারেন যে, তিনি হয়ত প্রকৃতির বান্থরূপ সমৃদ্ধি সম্বন্ধে অনেকটা অচেতন হইয়া থাকিবেন। কিন্তু তাহা নহে। জগতের অন্যকোন কবি বহিঃপ্রকৃতির রূপরসগন্ধের এত বিচিত্র, এত বিলাস-সমৃদ্ধ চিত্র আঁকিয়াছেন কি না সন্দেহ। এই বিষয়ে কীট্স ছাড়া অন্যকোন কবি তাঁহার সহিত তুলনীয় হইতে পারে না। কালিদাসের কাব্যে এই প্রকারের সমৃদ্ধি আছে, কিন্তু অন্যুরূপ বিস্তৃতি ও বৈচিত্র্য নাই।' (রবীক্রনাথ)। সংস্কৃত-কাব্যেও প্রাকৃতিক দৃশ্যের প্রতি কবিদের দর্ম ছিল এবং মানবমনের সঙ্গেও প্রকৃতির আন্তর-যোগ তাঁহারা অন্তভব করিয়া-ছিলেন। ডক্টর সুশীলকুমার দে বলেন—

'One poem the Ritu-Samhara, usually attributed to Kalidasa, reviews in six cantos the six Indian seasons in detail and explains elegantly, if not with deep feeling, the season's meaning for the lover. The same power of utilising nature as the background of human emotion is seen in the immortal Megha-duta in which the grief of the separated lovers, if somewhat sentimental, is nevertheless earnest in its intensity of recollective tenderness and in its being set in the midst of splendid natural scenery which makes it all the more poignant. The description of external nature in the first-half of the poem is heightened throughout by an intimate association with human feeling; while the picture of the lover's sorrowing heart in the second half is skilfully framed in the surrounding beauty of nature. In the same way, the groves and gardens of nature form the background not only to the pretty and fanciful love-intrigues of the Sanskrit plays, but also to the human drama played in the hermitage of Kanva, to the madness of Pururavas, to the pathos of Rama's hopeless grief for Sita in the forest of Dandaka, to the love of Krishna and Radha on the banks of Jumuna, dark with the shadow of rain-clouds.' (Treatment of Love In Sanskrit Literature).

কিন্তু প্রকৃতিকে প্রাণময়ী, রহস্তময়ী ও প্রেয়সী ভাবিয়া তাহার সহিত যে গভীর যোগ, রসের যে বৈচিত্র্য, অন্তভূতির যে বিস্তৃতি রবীক্র-কার্য্যে পাই, তাহা সংস্কৃত-সাহিত্যে বা বাংলার প্রাচীন সাহিত্যে ছিল না। প্রকৃতির সহিত কবির এই গভীর যোগ আছে বলিয়াই তিনি প্রকৃতিবর্ণনায় চিত্রকবি নহেন, গীতিকবি। প্রকৃতির দিকে তাকাইয়া তিনি শুধু বাহিরকে দেখেন নাই—অন্তরের ঐশ্বর্যকেও অনুভব করিয়াছেন। শুতু-উৎসবে তিনি যে শুধু মাতিয়া উঠিয়াছেন, তাহা নহে,

ঋতুর নানা শোভা, নানা রঙ তাঁহার মনে রঙ ধরাইয়া দিয়াছে। তাই, বর্ষার সজল হাওয়া তাঁহার কানে কানে কত কথা বলিয়া যায়, হৃদয়ে নূতন টেউ আসিয়া কূল খুঁজিয়া পায় না এবং বাঁধনহারা বৃষ্টিধারায় কবি সমস্ত কথা ভূলিয়া যান। বর্ষার সক্ষায়, আষাঢ়ের আঁধারে কবির শুধু বিসয়া থাকিতে ইচ্ছা করে; তথন কথা নয়, শুধু অমুভব। বর্ষার সঙ্গে সঙ্গে কবি অমুভব করিতেছেন—

'অন্তরে আজ কি কলরোল, দারে দারে ভাঙ্লো আগল। হৃদয়-মাঝে জাগলো পাগল আজি ভাদরে। আজ, এমন করে কে মেতেছে বাহিরে ঘরে।'

আকাশের বেদনার সহিত কবি হৃদয়ের রাগিণী মিল করাইয়াছেন, তাই প্লাবনের দিগন্তে জলধারার বেগে কবির প্রাণ অশান্ত বাতাসে শৃত্যে শৃত্যে অনতে ছুটিয়া গিয়াছে। তিনি উদাসী হইয়াছেন; কাননের মাঝে যেন অসীম রোদন মর্মরিয়া উঠিয়াছে, শর্বরী বিরহকাতর হইয়া কবিকে ব্যথা দিয়াছে। কবি বলিতেছেন—'আমার প্রাণের রাগিণী আজি এ, গগনে গগনে উঠিল বাজিয়ে।' কবির হৃদয় এই বর্ধার তিমিরে, সমীরে ব্যাপ্ত হইয়া উঠিল। শ্রাবণের পূর্ণিমাতে তিনি চোথের জল দেখিতে পান, শ্রাবণ-হাওয়ার দীর্ঘশ্বাসে তিনি বেদনা অনুভব করেন। এই বেদনা পান বলিয়াই তিনি বলিলেন—

'বন্ধু, রহে। রহে। সাথে আজি এ সঘন শ্রাবণ প্রাতে ॥'

কারণ—

'অশ্রুভরা বেদনা দিকে দিকে জাগে। আজি খ্যামল মেঘের মাঝে বাজে কার কামনা॥' কিন্তু বর্ষার শেষে শরতের প্রথম প্রত্যুষে যে শুকতারা দেখা দেয়, সে-ও কবিকে ডাক দিয়া বলে, আয় আয় আয়। কবি শুনিতে পান—

> 'মালতীর বনে বনে ঐ শোন ক্ষণে ক্ষণে কহিছে শিশির বায় আয় আয় আয় ।'

শরতের অরুণ আলো তাঁহার অন্তরকে ছুলাইয়া দেয়। শরতের নীরব ব্যথা তাহার অন্তরে পৌছিয়াছে। শরতের প্রভাত আলো দেখিয়া কবি মাতিয়া উঠিলেন, তিনি গাহিলেন—

'গুরে মন, খুলে দে মন,
যা আছে তোর খুলে দে।
অস্তবে যা ডুবে আছে
আলোক পানে ডুলে দে।
আনন্দে সব বাধা টুটে
সবার সাথে ওঠরে ফুটে'
চোথের পরে অলস ভরে
রাখিস্নে আর আঁচল টেনে।

এই আবরণ টুটিয়া ফেলিয়া দিয়া তিনি আকাশ ভাঙিয়া বাহিরকে লুট করিয়া লইতে অধীর হইলেন। তিনি তাঁহার হিয়ার মাঝে শরতের নূপুর ধ্বনি শুনিতে পাইলেন, সকল ভাবে, সকল কাজে; পাষাণ-গলা সুধা ঢালিয়া শরতের নয়ন ভুলানো রূপ আসিয়া মায়া ছড়াইয়া দিল।

কবি গাহিয়া উঠিলেন—

'ওরে যাব না, আজ ঘরে রে ভাই যাবনা আজ ঘরে। ওরে আকাশ ভেঙে বাহিরকে আজ নেব রে লুঠ ক'রে॥' বসম্ভের ভিতর কবি তাঁহার অন্তর-রাগিণীকে খুঁজিয়া পাইলেন। কবি জিজ্ঞাসা করিলেন—

> 'যদি তারে নাই চিনি গো সেকি আমায় নেবে চিনে এই নব ফাস্কনের দিনে ?'

কিন্তু বসন্ত চিনিয়া লইল, দখিণ হাওয়ায় তাঁহাব স্থপ্তপ্রাণ জাগাইয়া দিল, বেণুবনের নৃত্যদোলায় তাহার চিত্তে মুক্তি-দোলা দান করিল। কবি আবার বলিয়া উঠিলেন—

'বে গান তোমার স্থরের ধারায়
বক্সা জাগায় তারায় তারায়,
মোর আঙিনায় বাজলো দে স্থর
আমার প্রাণের তালে তালে।
সব কুঁড়ি মোর ফুটে ওঠে
তোমার হাসির ইসারাতে।
দথিণ হাওয়া দিশাহারা
আমার ফুলের গঙ্কে মাতে।'

'তোমার হাসির আভাস লেগে বিশ্ব-দোলন দোলার বেগে উঠ্লো জেগে আমার গানে কল্লোলিনী কলরোলা।'

এই প্রকৃতির নানা খেলায় কবি তাঁহার ঈপ্সিতাকে পাইতে চান এবং পান, তাঁহার সন্ধান করেন এবং মিলনের স্থরে নানা তানে রণিয়া উঠেন। কবির কানে-কানে কথা ভরিয়া উঠে, স্থদূরের স্থরে হিত্ত উথলিয়া উঠে, চোখে চোখে চাওয়া তাঁহার আগমন বরণ করে। কবি গাহিলেন— 'আজি কি তাহার বারতা পেলরে কিশন্ম ?
ভরা কার কথা কয় বনময় ?
আকাশে আকাশে দূরে দূরে
হ্বরে হ্বরে
কোন পথিকের গাহে জয় ?
থেখা চাঁপা-কোরকের শিখা জলে
ঝিল্লি-মুখর ঘন-বনতলে,
এসো কবি, এসো, মালা পরো
বাঁশি ধরো,
হোক গানে গানে বিনিময়।'

কবি প্রার্থনা জানাইতেছেন যেন ফাল্কুন তাহার পরাণের পাশে আসে এবং অঞ্চলি ভরিয়া স্থধারস ঢালিয়া দেয়, মধ্-সমীর যেন পুলকের হিল্লোল আনিয়া হৃদয়ের পথতলে চঞ্চলতা জাগায় এবং মনের বনের শাখে যেন নিখিল কোকিল ডাকে। তাই—

'রঙে রঙে রঙিল আকাশ,
গানে গানে নিথিল উদাস,

যেন চল-চঞ্চল নব প্লবদল

মর্মরে মোর মনে মনে।

ফাগুন লেগেছে বনে বনে।'

বৈশাথের রুদ্ররূপ কবি দেখিলেন, যেন 'মক্তশ্রমে শ্বসিছে হুতাশ', যেন 'রহি' রহি' দহি' দহি' উগ্রবেগে উঠিছে ঘুরিয়া', যেন 'আবর্তিয়া তৃণপূর্ণ, ঘূর্ণ্যচ্ছনেদ শৃয়ে আলোড়িয়া চূর্ণ রেণুরাশ।' এই রুদ্রমৃতির 'উদার উদাস কণ্ঠ' কবিকে অভিভূত করিল, তাই তিনি বলিলেন—

'সকরণ তব মন্ত্রসাথে
মর্মভেদী যত ত্বংথ বিস্তারিয়া যাক্ বিশ্বপরে,
ক্লান্ত কপোতের কঠে, ক্ষীণ জাহ্নবীর আন্তম্বরে,
অশ্বথ চায়াতে।'

প্রকৃতির সহিত যে কবির গভীর ও নিবিড় যোগ স্থাপিত হইয়াছে, সেই কথাই তিনি বারংবার স্বীকার করিয়াছেন—

'আজকে মাঠের ঘাদে ঘাদে
কোথায় আছে বিশ্বজনের প্রাণ,
ছয় ঋতু ধায় আকাশ তলায়, তার সাথে আর আমার চলায়
আজ হ'তে না রইলো ব্যবধান।
যে দৃতগুলি গগন-পারের আমার ঘরের রুদ্ধ ঘারের
বাইরে দিয়েই ফিরে ফিরে যায়,
আজ হয়েছে খোলাখুলি তাদের সাথে কোলাকুলি,
মাঠের ধারে পথতক ছায়।'

তাই কবি বাতাসে বাতাসে, আমের নব মুক্লে, কভু নবমেঘভারে ইসারা পান এবং তাহারা কবিকে ডাকিয়া যায়—

'নদী কুলে কুলে কল্পোল তুলে
গিয়াছিলে ডেকে ডেকে।
বনপথে আসি করিতে উদাসী
কেতকীর রেণু মেথে।
বর্ষা শেষের গগন কোণায় কোণায়
সন্ধ্যা মেঘের পুঞ্জ সোনায় সোনায়
ছুঁয়ে গেছে থেকে থেকে
কথনও হাসিতে কথনও বাশিতে
গিয়েছিলে ডেকে ডেকে

আশ্বিনের 'ঝরে পড়া' শিউলী ফুল কবিকে নক্ষত্রের বন্দনাসভায় ডাকিয়া যায়, আকাশে আকাশে কার কথা কবি শুনিতে পান, এবং আত্রমুকুলের গন্ধ ব্যাকুল স্থর কবির প্রাণে জাগাইয়া তোলে; এবং তিনি জানেন যে, 'অশ্বর অশ্রুত-ধ্বনি ফাল্পনের মর্মে করে বাস, দূর বিরহের দীর্ঘশাস।'

রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন যে, পৃথিবী তাহার সমস্ত শোভা দিয়া তাঁহাকে আমন্ত্রণ জানাইতেছে, সেই আমন্ত্রণকে তিনি অগ্রাহ্য করিতে পারেন না। তিনি বলেন,

'I believe in an ideal life. I believe that in a little flower, there is a living power hidden in beauty which is more potent than a Maxim gun. I believe that in the bird's notes nature expresses herself with a force which is greater than that revealed in the deafening roar of the cannonade. I believe that there is an ideal hovering over the carth—an ideal of that Paradise which is not the mere outcome of imagination, but the ultimate reality towards which all things are moving. I believe that this vision of Paradise is to be seen in the sunlight, and the green of the earth, in the flowing streams, in the beauty of spring-time—the repose of a winter-morning. Everywhere in this earth the spirit of Paradise is awake and sending forth its voice.'

আমাদের আকাশের বাতাসের আবেদন বেশি, এই কথাটিই লণ্ডন হইতে রবীন্দ্রনাথ একটি পত্রে লিখিয়াচেন—

'আমাদের দেশের আকাশ আমাদের কাজ ভোলায়, আকাশ আপনাব সমস্ত জানালা দরজা এমন ক'রে অহোরাত্ত খুলে রেথে দিয়েছে যে, মন সে-নিমন্ত্রণ একেবারে অগ্রাহ্য করতে পারে না। আমাদের বৈষ্ণব-কাব্যে সেই জন্মই যে-বাঁশি বাজে সে-বাঁশি কুল বধ্র কাজ ভূলিয়ে দেয়—সে আমাদের সমস্ত ভালমন্দ থেকে বাহির করে আনে। কিন্তু এমন কথা এদেশের লোক মূথে আনতেই পারে না—এমন কি ভগবান আমাদের ভোলাচ্ছেন একথা শুনলে এরা কানে হাত দেয়। কেন না এদের আকাশে এই বাণীর লেশমাত্র নেই। আমাদের আকাশ যে ছুটির আকাশ, এদের আকাশ অপিসের আকাশ। এদের আকাশে ঘণ্টা বাজে, আমাদের আকাশ বাঁশি বাজায়। সেই জন্ম এরা বলে জীবন সংগ্রাম, আমরা বলি জীবন লীলা।'

রবীন্দ্র-কাব্য সম্বন্ধে আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, এই ধরণীর সহিত কবির দেহ-মন মিশিয়া আছে; তাই তিনি গাহিলেন— 'তুমি মিশেছ মোর দেহের সনে তুমি মিলেছ মোর প্রাণে মনে তোমার ঐ শ্রামল বরণ কোমল মৃতি মর্মে গাথা।'

এই মৃন্ময়ী মাতা, এই প্রকৃতির বর্ণচ্ছটা সমস্তই তাহাকে আকর্ষণ করিয়াছে, তাই প্রতি ঋতুতে তিনি নবনব রস স্বষ্টি করিয়াছেন, নবনব অন্তভূতি উপলব্ধি করিয়াছেন। কবির কাছে সবুজের আমন্ত্রণ, কচি-ধানের খামখেয়ালী খেলা, সূর্য ওঠার রাঙা-রঙিন বেলা, ফাল্কন-বেলার বিপুল ব্যাকুলতা, কচিপাতার কলকথা তাহাদের দাবি জানাইয়াছে। কবি লিখিয়াছেন—

'ঘাই ফিরে ঘাই মাটির বুকে, যাই চলে ঘাই মৃক্তি স্থথে, ইটের শিকল দিই ফেলে দিই টুটে'।

যে-আমি নিজের ভিতর থাকে, সে মৃক্তও নয়, সে তৃপ্তও নয়; তাই কবি গাহিলেন—

'যে আমি ঐ ভেসে চলে
কালের চেউয়ে আকাশ তলে,
দূরে রেথে দেখছি তারে চেয়ে
ধূলার সাথে, জলের সাথে
ফুলের সাথে, ফলের সাথে
সবার সাথে চল্চে ওয়ে ধেয়ে।'

যে-আমি সকলের সহিত চলিতেছে, সে-ই মুক্ত, তৃপ্ত, দীপ্ত এবং শাস্ত। সেই 'আমি'র একটু ক্ষয়ে ক্ষতি লাগে না, একটু ঘায়ে ক্ষত জাগে না—সে বিশ্বতা ন্তুতন শক্তি পায়, নূতন বিত্ত পায়।

'সমূদ্রের প্রতি' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ সমূদ্রের সহিত আত্মীয়তা, একাত্মতা এবং চিরবন্ধনযোগ অমুভব করিয়াছেন। প্রাণের ঐশ্বর্যে কাহাকেও বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিতে চাহেন না—তাই সমূদ্রের কল্লোলের ভাষা তিনি যেন বুঝিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—

'মনে হয় অন্তরের মাঝখানে
নাড়ীতে যে-রক্ত বহে, দে-ও যেন ওই ভাষা জানে
আর কিছু শেখে নাই। মনে হয়, যেন মনে পড়ে
যখন বিলীনভাবে ছিন্ত ওই বিরাট জঠরে
অজাত ভূবন-ভ্রণ মাঝে, লক্ষ কোটি বর্ষ ধরে'
ওই তব অবিশ্রাম কলতান অন্তরে অন্তরে
মুদ্রিত হইয়া গেছে।'

রবীন্দ্রনাথ সমুদ্রকে 'আদি জননী' বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন এবং এই বস্থান্ধরা তাহার সন্তান। তাই সমুদ্রের প্রতি তিনি গভীর যোগ অন্তত্তব করেন, সমুদ্রের কলতানের ধ্বনিতে পূর্বজন্মের স্পন্দন তাঁহার শিরায় শিরায় জাগিয়া উঠে। চাক্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন—

'এই কবিতায় প্লেটোর জীবনম্বতি-মতবাদ, নিও-প্লেটোনিক মতবাদ জড়ে আত্মার অন্তিষ্ক এবং জার্মাণ দার্শনিক শেলিং-এর একাত্মতা-মতবাদ (Platonic doctrine of Reminiscences; Neo-Platonic doctrine of a soul in inanimate objects; Schelling's doctrine of Identity) যেন একত্র মিশ্রিত হইয়া কবিত্বে মণ্ডিত হইয়াছে।' (রবি-রশ্মি)

রবীক্রনাথের অন্থভূতির বিস্তৃতি আমরা দেখিতে পাই যখন তিনি বলেন যে, তাঁহার নাড়ীতে যুগযুগাস্তরের বিরাট স্পন্দন নৃত্য করিতেছে। কবি এই অপূর্ব স্পন্দনের কথা লিখিতেছেন—

'এ আমার শরীরের শিরায় শিরায়
যে প্রাণ-তরঙ্গমালা রাত্রিদিন ধায়
সেই প্রাণ ছটিয়াছে বিশ্ব-দিথিজয়ে,
সেই প্রাণ অপরূপ ছন্দে তালে লয়ে
নাচিছে ভ্রনে, সেই প্রাণ চুপে চুপে
বস্থধার মৃত্তিকার প্রতি রোমকুপে

লক্ষ লক্ষ ত্ণে ত্ণে সঞ্চারে হরষে,
বিকাশে পল্লবে পুশ্পে বরষে বরষে,
বিশ্ববাপী জন্মভূত্য-সমুদ্র-দোলার
ত্লিতেছে অন্তহীন জোয়ার ভাঁটায়।
করিতেছি অন্তব, সে অনস্ত প্রাণ
অব্দে অব্দে আমারে করেছে মহীয়ান।
সেই যুগ-যুগান্তের বিরাট স্পন্দন
আমার নাড়ীতে আজি করিছে নর্তন।
(নৈবেছা)

প্রকৃতির সহিত এই আত্মীয়তা কবি গভীরভাবে অনুভব করেন—এই যোগ আজকের নয়, বহু যুগের, স্ষ্টির আরস্তের পূর্ব হইতে। 'কবে আমি বাহির হ'লেম তোমারি গান গেয়ে—সে তো আজকে নয়, আজকে নয়।'

জীবনের অনন্ত অনাদি প্রবাহবোধ প্রকৃতির সহিত যোগকে অর্থপূর্ণ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ তাই বলিতে পারিয়াছেন—

> 'পাথী তাদের শোনায় গীতি, নদী শোনায় গাথা, কত রকম ছন্দ শোনায়, পুষ্প লতা পাতা, সেইখানেতে সরল হাসি সজল চোথের কাছে বিশ্ববাঁশির ধ্বনির মাঝে যেতে কি সাধ আছে। হঠাৎ উঠে উচ্ছুসিয়া কহে আমার গান, সেইখানে মোর স্থান।'

## মৃত্যু ও জীবনের সম্বন্ধ

প্রকৃতির নিকট হইতে রবীন্দ্রনাথ শিথিয়াছেন যে, মৃত্যু জীবনের অবসান নয়, মৃত্যুই জীবনের প্রকৃত পরিচয়। অন্ধকার যেমন আলোককে প্রকাশ করে, শীত বসন্তের আগমন বার্তা ঘোষণা করে, তেমনি মৃত্যু জীবনের অগ্রদূত। কোথাও বিলয় নাই; যাহা দেখি তাহা পরিবর্তন, বিনাশ নয়। এই তত্ত্বরস (mysticism) রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির নানা রূপপরিবর্তন হইতে শিথিয়াছেন, প্রকৃতির সহিত যুগযুগান্তরের সংযোগ হইতে অন্তভব করিয়াছেন। তিনি জানেন যে, জীবনের পিছনে মরণ দাঁড়াইয়া আছে, আশার পিছনে ভয়, দিবসের পিছনে রজনী, আলোকের পিছনে ছায়া। তাই কবি নৈবেছ-কাব্যে বলিয়াছেন—

'মৃত্যুর প্রভাতে
সেই অচেনার মৃথ হেরিবি আবার
মূহুর্তে চেনার মত। জীবন আমার
এত ভালোবাদি বলে হয়েছে প্রত্যুয়,
মৃত্যুরে এমনি ভালো বাদিব নিশ্চয়।
শুন হতে তুলে নিলে কাঁদে শিশু ডরে,
মূহুর্তে আশ্বাদ পায় গিয়ে শুনাস্তরে।'

কারণ এই স্রোতকে বন্ধ করা যাইবেনা—'সাঙ্গ হলে মেঘের পাল।
ফুক্ল হবে বৃষ্টি ঢালা ;
বরফ-জ্বমা সারা হলে
নদী হয়ে গলবে।'

মৃত্যু সকল বস্তুর পরিপূর্ণতা আনিয়া দেয়। বৃষ্টি মেঘের অবসান নয়, মেঘের পূর্ণ প্রকাশ। তাই জীবনটাকে মৃত্যু একটা চঞ্চল অসমাপ্তি, ভবিষ্যুতের দিকে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে। জীবনের প্রান্তে মরণ দাড়াইয়া থাকে, কোথাও সমাপ্তি নাই; সেই মরণের মধ্যে জীবনের জয়মাল্য, কারণ তাহার মধ্যদিয়া জীবনকে আরও সার্থকরূপে দেখা যায়। এই প্রকাশের লীলা জীবন ও মৃত্যুর ভিতর দিয়া চলিতেছে; অসম্পূর্ণতা পরিপূর্ণতার রূপে নূতন জীবন পায়। যাহাকে আমরা মৃত্যু ভাবি, তাহা হইল রূপান্তর, যেমন বরফ গলিয়া জল হইয়া যায়। অজিতকুমার চক্রবর্তী বলেনঃ—

রবীন্দ্রনাথের কবিতার পাঠকমাত্রই জানেন যে, তিনি জীবনকে এবং মৃত্যুকে শ্বতন্ত্র করিয়া দেখেন না। তিনি মৃত্যুকে জীবনেরই পূর্ণতর পরিণাম বালিয়া মনে করেন। 'সিদ্ধুপারে' কবিতাটিতে এই ভাব, 'ঝরণা তলা' কবিতাটীতেও এই একই ভাব—যে, জীবনে যেটা ঝরণারূপে সাতপাহাড়ের সীমানার মধ্যে রহিয়াছে, মৃত্যুর পরে তাহাই সেই সীমা অতিক্রম করিয়ানদী হইয়া বহিয়া গিয়াছে, মৃত্যু ছেদ নয়, সে পরিপূর্ণতা।' (কাব্য-পরিক্রমা)

মৃত্যুকে পরিপূর্ণ মধুর রূপে দেখিয়া কবি কহিতেছেন—

'পরাণ কহিছে ধীরে, হে মৃত্যু মধুর, এই নীলাম্বর, এ কি তব অন্তঃপুর ?'
—কৈতালী

মৃত্যু এমন করুণ, মৃত্যু এমন স্থন্দর। মৃত্যু আছে বলিয়াই কোথাও কোন ভার নাই, কোথাও কোন বন্ধন নাই। মৃত্যু না থাকিলে স্বই যেন আনন্দহীন হইয়া উঠিত। তাই কবি বলিয়াছেন—

> 'সে এলে সব আগল যাবে ছুটে সে এলে সব বাধন যাবে টুটে—'

মৃত্যুকে ভয় করিবার কিছু নাই। প্রাণের এই অনস্ত প্রবাহ মৃত্যুর ভীষণ মৃতিকে কাড়িয়া লইয়াছে। তিনি মৃত্যুকে বলেন, তুমি কেন এত চুপে চুপে আস, তুমি কেন আসো-যাও, তুমি আমার চোখে ঘুমঘোর বিছাইয়া দিবে, অবশ বক্ষশোণিতে দোল দিবে। তোমার মিলনে কেন সমারোহ নাই, কেন কোন মঙ্গলাচরণ নাই? মৃত্যুকে কবি বলিতেছেন, আমি যদি কাজে ব্যস্ত থাকি, আমি যদি অবসন্ধ হৃদয়ে শুইয়া থাকি, হে নাথ, তুমি শঙ্খ বাজাইয়া আসিয়ো— চোরের মত আসিয়োনা। মৃত্যুর সহিত মিলনের জন্ম তিনি আকুল—কারণ মৃত্যুভয় তাঁহার নাই। তাই তিনি বলেন—

'তুমি উৎসব করো সারারাত
তব বিজয় শঙ্খ বাজায়ে,
মোরে কেড়ে লও তুমি ধরি' হাত
নব রক্তবসনে সাজায়ে।
তুমি কারে করিয়ো না দৃক্পাত
আমি নিজে লব তব শরণ,
যদি গৌরবে মোরে লয়ে যাও
ওগো মরণ, হে মোর মরণ ॥'

'আমি যাব, যেথা তব তরী রয়
ওগো মরণ, হে মোর মরণ,
যেথা অকূল হইতি বায়ু বয়<sup>তি</sup>
করি' আঁধারের অফুসরণ।'

মৃত্যুকে তিনি এই প্রেমিকারূপে বরণ করিয়াছেন। এই অতিথির জন্য তিনি সর্বদা প্রস্তুত থাকিতে চাহেন—কারণ তাহাকে বরণ করিয়া লইতে হইবে। এই অতিথির জন্য তিনি কাজ সমাপন করিয়া দ্বার খুলিয়া অপেক্ষা করিবেন। এই অতিথি একদিন গৃহের প্রদীপ নিবাইয়া দিয়া তাহার রথে গ্রহতারকার পথে লইয়া যাইবেন। এই মৃত্যু তাহার সমাপ্তি আনিবে না, এই জীবন অন্তহীন—যেমনি অনাদিকাল হইতে আসিয়াছে, তেমনি অনাদিকাল চ্লিবে। মৃত্যুকে বরণ করিবার জন্য তিনি ব্যাকুল হইয়া বলিলেন—

'পূজা আমোজন সব সারা হবে একদিন, প্রস্তুত হ'য়ে রবো, নীরবে বাড়ায়ে বাছ ত্টি সেই গৃহহীন অতিথিকে বরি' লব ॥'

কারণ কবি জ্ঞানেন যে সম্মুখে অনস্তলোক আছে, তাই তিনি অন্ধ ধরণীকে আঁক্ড়াইয়া থাকিতে চাহেন না; বন্ধ তরণীকে খুলিয়া দিয়া অনন্তলোকে পৌছানো যাইতে পারা যায়। কবির বিশ্বাস আছে যে, তাঁহার অগীত গান অকথিত বাণী মরণের প্রান্ত পার হইয়া আবার নৃতন ছন্দে পূর্ণতা লাভ করিবে—

'অসমাপ্ত পরিচয়, অসম্পূর্ণ নৈবেছের থালি
নিতে হোলো তুলে।
রচিয়া রাখেনি মোর প্রেয়দী কি বরণের জালি
মরণের কুলে।
দেখানে কি পুষ্পাবনে গীতহীন রজনীর তারা
নব জন্ম লভি'
এই নীরবের বক্ষে নব ছন্দে ছুটাবে ফোয়ারা
প্রভাতী ভৈরবী।'
( পূরবী)

মরণের সহিত শুভদৃষ্টি হইলে জীবন নূতন পথে যাত্রা আরম্ভ করে।
যাহা অসম্পূর্ণ থাকে, তাহা মৃত্যু ঘুচাইয়া দেয়। কারণ সম্পূর্ণতার
দিকে বহন করিয়া লইয়া যাইবার একমাত্র উপায় মৃত্যু। এই মৃত্যুকে
কবি প্রেয়সীরূপে গ্রহণ করিতে চাহিয়াছেন। জীবনের বিফলতা
মৃত্যুতে সফলতা আনে—কারণ, সেখানে সে নবরূপে নূতন যাত্রাপথে
বাহির হয়। তাই কবি 'মৃত্যুর পরে' কবিতায় বলিতে পারিয়াছেন—

'জীবনে যা প্রতিদিন ছিল মিথা। অর্থহীন ছিল্ল ছড়াছড়ি মৃত্যু কি ভরিয়া সাজি তারে গাঁথিয়াছে আজি অর্থপূর্ণ করি'। হেথা যারে মনে হয় শুরু বিফলতাময় অনিত্য-চঞ্চল সেথায় কি চুপে চুপে অপূর্ব নৃতনরূপে হয় সে সফল।' 'ব্যাপিয়া সমস্ত বিশ্বে দেখে। তারে সর্বদৃচ্ছে বৃহৎ ক্রিয়া,

জীবনের ধৃলি ধুয়ে দেখো তারে দ্রে থুয়ে সম্মুখে ধরিয়া।

পলে পলে দণ্ডে দণ্ডে ভাগ করি' খণ্ডে খণ্ডে মাপিয়ো না তারে।

থাক তব ক্ষ্য্যাপ ক্ষ্মপ্রা, ক্ষ্প্রাপ সংসারের পারে।

উদ্ধে ওই দেখ চেয়ে সমস্ত আকাশ ছেয়ে অনন্তের দেশ,

সে যথন একেবারে লুকায়ে রাখিবে তারে পাবি কি উদ্দেশ ॥'

দেহের সমাপ্তি আছে কিন্তু জীবনে অসমাপ্তির বাঁশি বাজিতেছে—
তাই দেশদেশান্তর পার হইয়া, যুগযুগান্তর ধরিয়া এই অনন্ত প্রবাহ
চলিতেছে—মৃত্যুর ভিতর দিয়া নৃতন রূপে, পূর্ণতার বিজয়মাল্যে শোভিত
হইয়া জীবন ভবিয়াতের দিকে চলিতেছে।

কবি গাহিলেন-

'ওগে। আমার এই জীবনের শেষ পরিপূর্ণতা মরণ, আমার মরণ, তুমি কও আমারে কথা।'

এই পরিপূর্ণতার লোভেই কবি বলিতে পারিলেন—

'ভয় ক'রবো না রে

বিদায় বেদনারে।

আপন স্থা দিয়ে

ভরে দেব ভারে।

চোপের জলে সে যে নবীন র'বে,
ধ্যানের মণি মালায় গাঁথা হ'বে,
প'রব বুকের হারে ।
নয়ন হ'তে তুমি আস্বে প্রাণে,
মিলবে তোমার বাণী আমার গানে।

কারণ কবি বিশ্বাস করেন যে, 'বিচ্ছেদে তোর খণ্ড-মিলন পূর্ণ হ'বে।' কবি বলেন—

'আমাদের ঋতুরাজের যে গায়ের কাপড়খানা আছে, তার একপিঠে নৃতন, একপিঠে পুরাতন। যখন উল্টে পরেন তখন দেখি শুক্নো পাতা, ঝরা ফুল, আবার যখন পাল্টে নেন তখন সকালবেলার মল্লিক।, সন্ধ্যাবেলার মালতী,—তখন ফাল্পনের আন্ত্র-মঞ্জরী, চৈত্রের কনকটাপা। উনি একই মানুষ নৃতনপুরাতনের মধ্যে লুকোচুরি ক'রে বেড়াচ্ছেন।'

এই বিশ্বাদের ভরেই কবি গাহিয়াছেন—

'সে বৃঝি লুকিয়ে আদে বিচ্ছেদেরি রিক্তরাতে, নয়নের আড়ালে তার নিত্যজাগার আসন পাতে, ধেয়ানের বর্ণছটায় ব্যথার রঙে

মনকে সে রয় রঙ্গিতে।

# Prof. V. Lesny তাহার Rabindranath-প্রন্থে কবির মৃত্যু-সম্বন্ধীয় ধারণাকে ব্যাখ্যা করিতে গিয়া লিখিয়াছেন—

'The Lake School, to which Tagore is ideologically related, does not talk much of death. Wordsworth reconciles himself to death as the quiet culmination of a peaceful life. Coleridge regards death as the revealer of eternity and says in Happiness:

'Till death shall close thy tranquil eye While faith proclaims 'thou shalt not die!'

Tagore's boyhood pattern, Shelley, for whom death is 'the imperishable change that renovates the world,' and

'the wonderful engine of necessity' is not afraid of death either, although he does call it 'a gate of dreariness and gloom.' Tennyson writes—

'I wrong the grave with fears untrue: Shall love be blamed for want of faith? There must be wisdom with great Death. The dead shall look me thro' and thro'.'

The Czech poet Brezina, who through his studies of Schopenhauer was led to the fertile well of Indian philosophy, regards death with no unfriendly eyes. For him, too, death is 'the peace of morning songs', 'a bath in the golden rain of stars,' and 'a sweet kiss on the lips.' Another Czech poet, Viktor Dyk, reconciles himself to death with the words:

'I tell you: there is no death. There's but unceasing growth.'

Another Czech poet, Wolker, in 'Dying' voices the poignant cry of a suffering genius;

'I am not afraid of death, death is not hard, death is but part of life's heaviness, What's terrible, what's cruel, is dying.'

For Tagore death is the fulfilment of life, the bride of his life, God's messenger, to whom he opens the door with a glad welcome when he comes to him; and with whom he wishes to talk as to a friend when his radiant eye glimpses his approach. The idea of death holds no terrors for him.'

অজিতকুমার বলেন যে,

'বোধ হয় জগতের কোন কবিই মৃত্যুকে জীবনের বর বলিয়া কল্পন। করেন নাই—জীবন-মৃত্যুতে যে বিবাহের অতি নিবিড় সম্বন্ধ সে-কথা বলেন নাই।'

#### প্রেম-সাধনা

রবীন্দ্র-সাহিত্যের এই তত্ত্বরস, এই প্রকৃতি বাৎসল্য, এই বিশ্বান্তভূতি সমস্তই আসিয়াছে তাহার সৌন্দর্যবোধ হইতে। সৌন্দর্যবোধ আমাদিগকে আনন্দের দিকে টানে। জ্ঞানের দ্বারা জগতের সত্যকে যে আয়ন্ত করা হয়, তাহা হইল বৃদ্ধিশক্তির আয়ন্ত, বিজ্ঞানের আয়ন্ত। সৌন্দর্যবোধ সমস্ত সত্যকে আনন্দের অধিকারে আনিয়া দেয়—তথন পূর্বে যাহা নির্থক ছিল, আজ অর্থপূর্ণ হইয়া উঠে; পূর্বে যাহা বিরুদ্ধ ছিল, আজ তাহা সঙ্গতি লাভ করে। 'বিশ্বের সমগ্রের মধ্যে মান্ত্র্যের এই সৌন্দর্যকে দেখার বৃত্তান্ত, জগৎকে তাহার আনন্দের দ্বারা অধিকার করিবার ইতিহাস মান্ত্র্যের সাহিত্যে আপনা-আপনি রক্ষিত হইতেছে।' রবীন্দ্রসাহিত্যের এই সৌন্দর্যবোধ বা আনন্দ্রোধ কণকালের মাঝে চিরন্তর্যকে, সামান্ত্রের মধ্যে চিরবিস্ময়কে, সাধারণের মধ্যে অসাধারণকে দেখাইয়াছে। তাই সামান্ত একটি সন্ধ্যাকে তিনি ভূলিতে পারেন না, ঝিকিমিকি বিকাল বেলা তাঁহার হৃদয়ে স্থান রচনা করিয়াছে, একটি বালিকা বধূর আকা-বাকা পথ দিয়া পুকুর ঘাটে গিয়াজল আনাকে তিনি বিশেষরূপে মণ্ডিত করিয়াছেন, বিক্ষিত সর্মের ক্ষেত হইতে গন্ধ আসিয়া তাঁহাকে মাতাল করিয়া দিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

'সৌন্দর্যে আমরা যেটিকে দেখি কেবল সেইটিকেই দেখি এমন নয়, তাহার যোগে আর সমস্তকেই দেখি; মধুর গান সমস্ত জলস্থল আকাশকে, অস্তিস্মাত্রকে ম্যাদাদান করে।'

যাহাদের আমরা তুচ্ছ বলিয়া জানি, সৌন্দর্যের আবেষ্টনে তাহারা আসামান্যরূপে সাহিত্যরচনায় প্রতিফলিত হয়। রবীন্দ্রসাহিত্যের আলোকে আমরা অতি পরিচিতকে নূতন করিয়া দেখিতে পাই, 'স্পরিচিত ও অপরিচিতকে একই বিশ্ময়পূর্ণ অপূর্বতার মধ্যে গভীর করিয়া উপলব্ধি করি।' এই যে আনন্দরোধ, ইহা যখন খণ্ডতাকে অতিক্রম করিয়া বিশ্বের সমগ্রের সহিত যুক্ত হইতে চাহে, তখনই ইহা বিশুদ্ধ হইয়া উঠিল। সাহিত্যে মানুষ বৃহৎভাবে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। তাই 'মানুষ আপনার আনন্দপ্রকাশের দ্বারা সাহিত্যে কেবল আপনারই নিত্যরূপ, শ্রেষ্ঠরূপ প্রকাশ করিতেছে।'

মান্তব কিসে আনন্দ পায় তাহাতেই মান্তবের পরিচয় পাওয়া যায়। সেই পরিচয়ের বার্তা সাহিত্যে ঘোষিত হয়; রবীন্দ্র-সাহিত্যে সেই বার্তার সহিত পরিচয় ঘটিবে। 'সমস্ত মান্তয় হৃদয় দিয়া কী চাহিতেছে ও হৃদয় দিয়া কী পাইতেছে, সত্য কেমন করিয়া মান্তবের কাছে মঙ্গলরপ ও আনন্দরপ ধরিতেছে'—অবশেষে রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সাধনা ইন্দ্রিয়াকাজ্জাকে অতিক্রম করিয়া, ধরণীর স্নেহ ভালবাসা স্বীকার করিয়া নিজেকে আরও প্রসারিত ও বিস্তীর্ণ ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া ক্ষুত্রকে মহৎ, তুঃখকে প্রিয়, খণ্ডকে অখণ্ড, ক্ষণিককে চিরন্তন, সামান্তকে অসামান্ত, সীমাকে অসীম, প্রেয়সীকে বিশ্বরূপসী, জড়কে প্রাণময় করিয়া বিচিত্রতার দ্বন্দ্ব মিলাইতে চেষ্টা করিয়াছে—তাঁহার সাহিত্য সেই চিহ্নই তিনি রাথিয়া গিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ জানেন যে, সৌন্দর্যকে পুরামাত্রায় ভোগ করিতে হইলে সংযমের প্রয়োজন। তাই তিনি বলেন—

প্রবিত্তিকে যদি একেবারে পুরামাত্রায় জলিয়া উঠিতে দিই, তবে যেসৌন্দর্যকে কেবল রাঙাইয়া তুলিবার জন্ম তাহার প্রয়োজন, তাহাকে জালাইয়া
ছাই করিয়া তবে দে ছাড়ে, ফুলকে তুলিতে গিয়া তাহাকে ডিডিয়া ধূলায়
লুটাইয়া দেয়।
লেয়।
লেয়।
লেয়াদের আমাদের প্রবিত্তিকে সংযত করিয়া আনিয়াছে।
জগতের সঙ্গে আমাদের কেবলমাত্র প্রয়োজনের সম্বন্ধ না রাথিয়া আনন্দের
সম্বন্ধ পাতাইয়াছে। প্রয়োজনের সম্বন্ধ আমাদের দৈন্য, আমাদের দাসত্ব,
আনন্দের সম্বন্ধেই আমাদের মৃক্তি।
লেমানিক করিয়া আনিতেছে, সংযমও তেমনি
আমাদের সৌন্দর্যভাগের গভীরতা বাড়াইয়া দিতেছে। গুরুভাবে নিবিষ্ট হইতে
না জানিলে আমরা সৌন্দর্যের মর্মস্থান হইতে রস উদ্ধার করিতে পারি না।
একপরায়ণা সভী স্ত্রী-ই তো প্রেমের যথার্থ সৌন্দর্য উপলব্ধি করিতে পারে,
স্বৈরিণী তো পারে না। যথার্থ সৌন্দর্য সমাহিত সাধকের কাছেই প্রতাক্ষ,
লোলুপ ভোগীর কাছে নহে। যে লোক পেটুক, সে ভোজনের রসজ্ঞ হইতে
পারে না।

ভোগের নেশায় মাতিয়া বেড়াইলে, 'বিশ্বজগতের আলোকবসনা সতীলক্ষ্মী' আমাদের দৃষ্টি হইতে অন্তর্ধান করেন। সৌন্দর্যকে পূর্ণভাবে দেখিতে হইলে তাহাকে লোভ হইতে, বাসনা হইতে শ্বতন্ত্র করিয়া দেখিতে হইবে।

উপরে আমরা যাতা আলোচনা করিলাম, তাতা তইল সৌন্দর্যবোধ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের নিজের ব্যাখ্যা এবং সেই ব্যাখার সম্যক অর্থ না ধরিতে পারিলে রবীন্দ্র-কাব্যের ভিতর যে নারীপ্রেম, ধরণী-প্রীতি, জগতের প্রতি আকর্ষণ ও স্বর্গস্থারে প্রতি বিত্ঞা আছে, তাহা যথাযথ-রূপে বুঝা যাইবে না। কারণ তিনি জানেন যে, নদী যতক্ষণ চলে ততক্ষণ তাহার তুই কুলের প্রয়োজন হয়, কিন্তু যেখানে তাহার চলা শেষ হয়, সেথানে একমাত্র অকুল সমুদ্র। নদীর চলার দিকটাতেই দ্বন্দ্ব, সমাপ্তির দিকটাতে দ্বন্দ্বের অবসান। আগুন জ্বালাইবার সময় তুই কাঠে ঘষিতে হয়, শিখা যখন জ্বলিয়া উঠে, তথন তুই কাঠের ঘর্ষণ বন্ধ হয়। মঙ্গলের ভিতরও এই দ্বন্দ্ব আছে, এই ঘর্ষণ আছে; তাই চোখভুলানো সৌন্দর্যকে তিনি অস্বীকার করেন না এই ধরণীর মায়া মোহ, কৃত্রতা, অশ্রুজন তাহাকে ক্রুমাগত আকর্ষণ করিয়াছে। ইন্দ্রিয়ের সুখকর ও অসুখকর, জীবনের মঙ্গলকর ও অমঙ্গলকর, এই তুয়ের ঘর্ষণের ছন্দ্রে ফুলিঙ্গ বিক্ষেপ করাতে রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাধনা পূর্ণভাবে জ্বলিয়া উঠিয়াছে। তাই আমরা রবীন্দ্র-সাহিত্যে 'আরস্তের সহিত শেষের, প্রধানের সহিত অপ্রধানের, এক অংশের সহিত অক্যাংশের গুঢ়তর সামঞ্জস্তু' দেখিতে পাই এবং 'ভাবরসে স্থুন্দর-অস্থুন্দরের কঠিন বিচ্ছেদ' নিরস্ত হয়।

এই পৃথিবীর অশ্রুজন, দারিদ্রা, আংশিকতা তাঁহার কাছে ভাল লাগিয়াছিল। পৃথিবীর মায়াজালের বন্ধন তিনি সানন্দে স্বীকার করিয়াছিলেন, ইহাকে মিথাা ভাবিয়া তিনি তাহার সাধনপথে অগ্রসর হয়েন নাই। তাই, রবীশ্রুনাথ লিথিয়াছেন—

'ঐ যে মস্ত পৃথিবীটা চুপ ক'রে পড়ে রয়েছে, ওটাকে এমন ভালবাসি। ওর এই গাছপালা নদী মাঠ কোলাহল নিস্তদ্ধতা প্রভাত সন্ধ্যা সম্প্রটাশুদ্ধ ত্'হাতে আঁক্ড়ে ধরতে ইচ্ছে করে। মনে হয় পৃথিবীর কাছ থেকে আমর। যে-সব পৃথিবীর ধন পেয়েছি এমন কি কোন স্বর্গ থেকে পেতুম ? স্বর্গ আর কি দিত জানিনে, কিন্তু এমন কোমলতা তুর্বলতাময় এমন সকরুণ আশঙ্কাভরা অপরিণিত এই মান্ত্রয়গুলিব মতো এমন আপনার ধন কোথা থেকে দিত। আমাদের এই মাটির মা, আমাদের এই আপনাদের পৃথিবী, এর সোনার শসক্তের, এর স্নেহশালিনী নদীগুলির ধারে, এর স্থগতুঃখময় ভালোবাসার লোকালয়ের মধ্যে এই সমস্ত দরিদ্র মর্তক্রদয়ের অশ্রুর ধনগুলিকে কোলে ক'রে এনে দিয়েছে। আমরা হতভাগ্য তাদের রাখতে পারিনে, বাঁচাতে পারিনে, নানা অদৃশ্য প্রবল শক্তি এদে বুকের কাছ থেকে তাদের ছিঁড়ে ছিঁড়ে নিয়ে যায়, কিন্তু বেচারা পৃথিবী যতদূর সাণ্য তা দে করেছে। আমি এই পৃথিবীকে ভারি ভালোবাদি। এর মুথে ভারি একটি স্থদুরব্যাপী বিষাদ লেগে আছে — যেন এর মনে মনে আছে—'আমি দেবতাৰ মেয়ে, কিন্তু দেবতার ক্ষমতা আমার নেই; আমি ভালোবাদি কিন্তু রক্ষা করতে পারিনে; আরম্ভ করি, সম্পূর্ণ করতে পারিনে; জন্ম দিই, মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে পারিনে।' এই জন্মে স্বর্গের উপর আছি করে আমি আমার দরিত্র মায়ের ঘর আরো বেশি ভালোবাসি; এত অসহায়, অসমর্থ, অসম্পূর্ণ ভালোবাসার সহস্র আশস্কায় সর্বদ। চিন্তাকাতর ব'লেই।' (ছিন্নপত্র)

রবীন্দ্রনাথ 'স্বর্গ. হইতে বিদায়' কবিতাতে মতের অশ্রুজলের মহিমা ঘোষণা করিয়াছেন—

থাকো স্বর্গ হাক্তম্থে, করো স্থাপান
দেবগণ। স্বর্গ তোমাদেরি স্থস্থান,
মোরা পরবাসী। মর্তভূমি, স্বর্গ নহে,
সে যে মাতৃভূমি, তাই তার চক্ষে বহে
অক্ষজনধারা, যদি ত্দিনের পরে
কেহ তারে ছেড়ে যায় ত্দণ্ডের তরে।

স্বর্গে তব বহুক্ অমৃত, মর্ত্যে থাক স্থ্যে তৃঃথে অনন্ত মিশ্রিত প্রেমধারা, অশুজ্বলে চির্গ্রাম করি' ভূতলের স্বর্গথগুগুলি।'

কবি 'শোকহীন হৃদি-হীন উদাসীন' স্বর্গভূমিকে চাহেন না—স্বর্গে বিরহের ছায়া নাই, সুদীর্ঘ নিশ্বাস নাই, প্রেমবেদনায় কাহারও নয়ন জ্যোতি মান হয় না, তাই তিনি জংখাতুরা মলিনা জননী মর্ত্তা-ভূমিকে ভালবাসেন। এই ধরণীর নীলাকাশ, আলো, জনপূর্ণ লোকালয়, সিন্ধৃতীরে স্থদীর্ঘ বালুকাতট, নীলগিরিশিরে শুল্ল হিমরেখা, তরুশ্রেণীর মাঝারে নিংশকে অরুণোদয়, শৃত্তা নদীপারে অবনতমুখী সন্ধ্যা, সমস্তই যেন অশ্রুজলের দর্পণের তলে প্রতিবিশ্বের মত ধরা দেয়।

### কবি বলিলেন--

'চেয়ে তোর সন্ধ্যাখ্যাম মাতৃম্থ পানে ভাল বাসিয়াছি আমি ধ্লামাটি তোর। জন্মেছি যে মর্ভাকোলে ঘ্লা করি তারে ছুটিব না স্বর্গে আর মুক্তি থুঁজিবারে।'

পৃথিবী ও মানব, এই ছুই লইয়া কবির জগত। এই পৃথিবীকে তাঁহার স্থূন্দর লাগে—

> 'ধন্ত আমি হেরিতেছি আকাশের আলো ধন্ত আমি জগতেরে বাসিযাছি ভালো।'

#### তাই---

'ষাহা কিছু হেরি চোথে কিছু তৃচ্ছ নয় সকলি তৃল'ভ বলে আজি মনে হয়।

\*
ভালমন্দ স্থত্থে অন্ধকার আলো
মনে হয় সব নিয়ে এ ধরণী ভালো।'

এই ধরণীকে তিনি ভালবাসিয়াছেন কিন্তু সেথানে তিনি মাত্রষ-খুঁজিয়াছেন। এই পৃথিবীর বন্ধন তিনি কামনা করিয়াছেন, কারণ সেথানে মানুষের অশ্রুজন, বিরহত্বংখ তাহাকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছে। মানুষকে ভালবাসিয়াছেন বলিয়াই তিনি ধরণীর দৈন্য মনের ঐশ্বর্য দিয়া মণ্ডিত করিয়াছেন। এই মানবতা রবীন্দ্র-কাব্যের আর একটি প্রধান স্থর; মানবত্বের আদর্শের তিনি ঐকান্তিক সেবক।

## কবি প্রার্থনা করিয়াছেন—

'মরিতে চাহিনা আমি স্থন্দর ভ্রনে মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই এই স্থ্করে, এই পুষ্পিত কাননে জীবস্ত হৃদয় মাঝে যদি স্থান পাই।'

কারণ কবি বিশ্বাস করেন যে 'মান্তবের এই কোলাহলময় হাটে যেখানে কেনা-বেচার বিচিত্র লীলা চলে, এরি মধ্যে, এই মুখর কোলাহলের মধ্যেই তাঁর পূজার গীত উঠচে—এর থেকে দূরে সরে গিয়ে কথনই তাঁর উৎসব নয়।' তিনি এক পত্রে তাঁহার কাব্যের এই মানব-শ্রীতি সম্বন্ধে লিথিয়াছেন—

'আমার সব অন্তভ্তি ও রচনার ধারা এসে ঠেকেছে মানবের মধ্যে।
বারবার ডেকেছি দেবতাকে, বারবার সাড়া দিয়েছেন মান্ত্যস্বপে এবং
অন্ধপে, ভোগে এবং ত্যাগে। সেই মান্ত্য ব্যক্তিতে এবং অব্যক্তে। তামান্ত্র
বেখানে অমর সেধানেই বাঁচতে চাই। সেই জন্তেই মোটা মোটা নামওয়ালা
ছোট ছোট গণ্ডীগুলোর মধ্যে আমি মান্ত্যের সাধনা করতে পারি না।
স্বাজাত্যের খুঁটি গাড়ি করে নিখিল মানবকে ঠেকিয়ে রাখা আমার দ্বারা হ'য়ে
উঠল না—কেন না অমরতা তাঁরই মধ্যে যে-মানব সর্বলোকে। আমরা
রাভ্রন্ত হয়ে মরি যেখানে নিজের দিকে তাকিয়ে তাঁর দিকে পিছন ফিরে
দিডাই।' (রবীক্র-জীবনী)

তাই 'কড়ি ও কোমল'-এ 'মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই' হইতে আরম্ভ করিয়া 'চৈতালী'-কাব্যের মধ্য দিয়া কবি নৈবেছ-এর 'অসংখ্য বন্ধনমাঝে মহানন্দময় লভিব মুক্তির স্বাদ', এই স্থুরে পৌছিলেন। \* কৈতালী কাব্যের 'বৈরাগ্য' কবিতায় বিরাগী জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, এই গৃহে কে আমারে ভুলাইয়া রাখিতেছে। দেবতা কহিলেন—'আমি।' প্রেয়সী ও শিশু-কন্সাকে দেখিয়া বিরাগী তাহাদের মায়ার ছলনা বলিয়া ভাবিতেছেন এবং তাহারা কে তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছেন। দেবতা কহিলেন—আমি। বিরাগী প্রভুর অরেষণে চলিলেন, শিশু জননীকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া উঠিল। দেবতা কহিলেন—'ফির।' বিরাগী কোন কথাই শুনিলেন না—কবি গাহিলেন—

'দেবতা নিঃশাস ছাড়ি' কহিলেন, 'হায়, আমারে ছাড়িয়া ভক্ত চলিল কোথায়।' +

O my servant, where are you seeking me? Behold, I am beside you. I am neither in the temple nor in the mosque, neither in Kaaba nor on Kailas. I am not in magnificient ceremonies nor in ascetic self-denial. If you are truly a seeker, you will see me soon; the time will come when we shall meet. Kabir says: O pilgrim, God is the breath of all breath (Kshiti Mohan Sen: Kabir)

'The Lord God came one day to me
Like a beggar, with bag and stick.
I think He had slept in the hay;
I could smell it like the June fields
As He stood on the threshold and begged.
Now I walk the streets and look for my Lord God,
I know He passes here with bag and stick,
I know that one day I shall meet Him.
But it will not pain me any longer
For I've no more evil deeds.
He will take me with Him. We will stand at corners
Cap in hand, the sun shining on our heads.
'We beg for love, O men of God—
—open your hearts.'

-Czech poet Wolker

(Prof. V. Lesny প্রণীত Rabindranath-এম্ হইতে উদ্ধৃত।)

<sup>\* &#</sup>x27;মানবলোকের মহিমার চৈতালী সমৃদ্ধ। রবীক্রনাথের সাধক জীবনের মূলকথা 'বৈরাণ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়।' আরও পরে বলেন—'মুক্তি আমার বন্ধন ডোর।' চৈতালী নৈবেত্ব-কাবা-গ্রন্থের ভূমিকা।' 'রবীক্র-জীবনী'—খ্রীপ্রভাত মুঝোপাধ্যায় প্রণীত।

<sup>†</sup> এই ভাবধারার সহিত তুলনীয় —

কবি বৈরাগ্যসাধনের ভিতর দিয়া মুক্তি চাহেন না, কারণ তিনি বৃষিতেছেন যে, তিনি মানবের মাঝে মিশিয়া গিয়াছেন। তিনি এই পৃথিবীতে বাদ-প্রতিবাদ করিতে চাহেন না, কোন তত্ত্ব স্থাপন করিতে চাহেন না, শুধু মানবের মাঝে থাকিতে চাহেন—অন্তর হইতে বচন আহরণ করিয়া, সংসার ধূলিজালে গীতিরসধারা সিঞ্চন করিয়া প্রাণমন খূলিয়া বাঁশি বাজাইতে চাহেন। তাই তিনি 'পুরস্কার' কবিতায় এই অধিকারই প্রার্থনা করিয়াছেন—ছর্গম স্থিশিখরে, অসীমকালের মহাকন্দরে, বিশ্বনিঝ রিণীতে যে সঙ্গীত সতত ঝরিতেছে, যত গ্রহতারা শৃত্যে উদ্দেশ-হারা হইয়া ছুটিতেছে, সেখান হইতে কবি নিজের বাঁশরীতে গীতধারা টানিয়া লইবেন এবং সেই ধরণীর 'শ্যাম করপুট্থানি' ভরিয়া দিবেন। তাই কবি বলিতেছেন—

'ধরণীর তলে, গগনের গায়,
সাগরের জলে অরণ্য-ছায়,
অরেকটুথানি নবীন আভায়
রঙিণ করিয়া দিব।
সংসার মাঝে কয়েকটি স্থর
রেখে দিয়ে যাব করিয়া মধুর,
ছয়েকটি কাঁটা করি দিব দূর
ভারপর ছুটি নিব।
স্থখহাসি আরো হবে উজ্জ্বন,
স্থলর হবে নয়নের জল,
স্থেক স্থামাথা বাস গৃহতল
আরো আপনার হবে।
প্রেয়সী নারীর নয়নে অধরে
আরেকটু মধু দিয়ে যাব ভ'রে,
আরেকটু শ্বেহ শিশুম্থ 'পরে

শিশিরের মত র'বে।'

সংসারকে মধুময় করিতে চাহেন বলিয়াই কবি মানবের জয় গাহিয়াছেন, মানবের স্থুরে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছেন। তাহার সংগীত মানবের দীর্ঘখাসে মহিমান্বিত হইয়াছে, তাহার বাঁশরীর স্থুরে সংসারের কল্লোলগীতি উঠিয়াছে। কবির এই মর্ত্যজীবনের প্রতি পিপাসা মানবীয় প্রেমকে অবলম্বন করিয়া ছলিয়া ছলিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিয়াছে। কারণ কবি জানেন—

'একাকী গায়কের নহে ত গান,
মিলিতে হবে ছইজনে
গাহিবে একজন খুলিয়া গলা,
আরেকজন গাবে মনে।
তটের বুকে লাগে জলের টেউ
তবে সে কলতান উঠে,
বাতাদে বন-সভা শিহরি' কাঁপে
তবে সে মর্মর ফুটে।
জগতে যেথা যত রয়েছে ধ্বনি
যুগল মিলিয়াছে তানে।
যেথানে প্রেম নাই বোবার সভা,
সেথানে গান নাহি জাগে।

এই যুগল-মিলনের উত্তাপে প্রেম বিকশিত হয় এবং এই প্রেম না থাকিলে অন্তরবীণায় গান বাজে না, চোখে অন্তর্দৃ ষ্টি ধরা দেয় না, ধরণীর শোভা ও সৌন্দর্য অর্থপূর্ণ হয় না, মানবের অশ্রুজল সার্থক হয় না।

রবীন্দ্র-কাব্যের প্রেমতত্ত্ব লইয়া আলোচনা করিলে যে-বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, তাহা বুঝিতে হইলে নিম্নলিখিত সূত্র, গতি ও পরিণতি লক্ষ্য করিতে হইবে—

প্রথম, প্রেম দৈহিক ভোগক্ষুধাকে অবলম্বন করিয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে; দেহের মায়ায়, ছলনায়, বন্ধনে কবি আকৃষ্ট ও আবদ্ধ। নর-নারীর ব্যাকুল বাসনা দেহের সীমায় আসিয়া মিশিল। চুম্বনের ছোঁয়া-ছুঁয়ি, সরমের হাসি, অঙ্গের পরশ নর-নারীর ভোগময় প্রেমের ভিত্তি। দ্বিতীয়, দেহের মিলনকে সম্পূর্ণ করিতে হইলেও শুধু বাসনার ক্ষুধাই যথেষ্ট নয়। কবি অস্তরের ভিতর দিয়া এই দেহের মিলনকে সার্থক করিতে চাহিলেন। বাসনাকাতর বাহুর আলিঙ্গনে অস্তরের রাজ্যে পোঁছান যায় না; তাই তিনি বাসনার বোঝা দিয়া তাহার তরণী ডুবাইতে চাহেন নাই। কবি অস্তরের ভিতর প্রেম খুঁজিতে গেলেন। নর-নারীর প্রেমের এই হুই স্তর আমরা 'কড়িও কোমল'-এর যুগে পাই।

তৃতীয়, এই নর-নারীর অন্তরে প্রবেশ করিতে গিয়া কবি দেখিলেন যে, এই অন্তরে অনন্তের তরঙ্গাঘাত আসিয়া পৌছায় এবং বাহিরের সহিত যোগসাধন হওয়াতে কামনা বিচিত্ররূপে প্রকাশ পায়। অন্তর্লোকে আসিয়া কবি যথন এই বিশ্বের স্পন্দন অন্তত্তব করিলেন, তথন তাহার প্রেম দেহের বন্ধনকে অতিক্রম করিয়া অনিদিপ্তের উদ্দেশ্যে এবং নিরুদ্দেশের পথে উৎস্গীকৃত হইল। তাহার প্রেমে সেই ব্যাখ্যা রহিল, সেই চঞ্চলতা ও আকুতি সবই থাকিয়া গেল, শুধু মূর্তি হারাইল। সেই প্রেমে সম্ভোগ আছে, মিলন আছে, কিন্তু তাহা অন্তরে, মূর্তিতে নয়। এই দেহহীন প্রেম, মূর্তিহীন মানস-স্থানরী 'মানসী'-যুগে আসিয়া দেখা দিল।

চতুর্থ, এই প্রেম শুধু যে দেহের সীমারেখা ভূলিল, তাহা নহে— ইহা তথন অন্তরে বিকশিত হইয়া দেশ ও কালের সীমাকেও অতিক্রম করিল। তাই প্রেম অন্তরের প্রীতির মধ্যে প্রবেশ করিয়া বিশ্বের প্রীতির মধ্যে ছড়াইয়া পড়িল।

পঞ্চম, নর-নারীর প্রেমের আবীরে যাঁহার অন্তর রঞ্জিত হইয়াছে, তাঁহার অন্তর বিশ্বের সহিত একযোগ অনুভব করে, গৃহের বন্ধন তথন তাঁহাকে আঘাত করে। এই প্রেম যেন মান্থুষের চিত্তকে জাগাইয়া তোলে এবং একজনের প্রেম সমস্তকালের নর-নারীর প্রেমের মর্যাদা বুঝাইয়া দেয়। প্রেমের এই মহিমা দেখিতে পাই 'চিত্রা'-যুগে।

ষষ্ঠ, আমাদের মনের একটা স্রোত আছে—সে ভিতরের দিকে যায়। এই স্রোতের সহিত যখন এই প্রেমস্রোত যুক্ত হয়, তখন তাহার চিত্তে বিশ্বের বংশীধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। নারী সেই নিত্যকালীন ও বিশ্বজনীন প্রেমের প্রতীক। এই প্রেমস্পর্শে মনে হয় যে, সেই নারীর সহিত এবং বিশ্বের সহিত আমার যোগ অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে এবং অনন্তকাল এই মিলনের স্করে আমরা চলিব। সেই প্রেমের আলোতে আমরা অনুভব করি যে, বিশ্বের প্রত্যেক বস্তুর সহিত তাহার যোগ আছে এবং বিশ্বচরাচরের নৃত্যতালে তাহার গতি মিলিত হইয়াছে। তাই এই প্রেমের সাহায্যে তিনি প্রকৃতির সহিত, পরলোকের সহিত, ভূমার সহিত সংযুক্ত হইতে পারেন।

সপ্তম, প্রেমের মৃত্যুঞ্জয়রূপ আছে। কুঁড়ি নিজেকে বিলয় করিয়া ফুলের ভিতরে জাগিয়া ওঠে, শীতের নিরাভরণ বসন্তের ঐশ্বর্যে পরিণতি লাভ করে। এই মৃত্যুকে, অবসানকে প্রেমের দ্বারা জয় করা যায়, মিলনের এই লীলার রহস্তা প্রেমের সাহাযো প্রকাশ হইয়াছে।

মান্থবের অন্তরে যা-কিছু সম্পদ, শোর্য ও বীর্য, তপস্থা ও দীক্ষা, সবই প্রেমের অন্থভূতি হইতে প্রস্ত। তাই রবীন্দ্র-কাব্যের ধর্ম-সংগীত, জাতীয়-সংগীত, এবং সর্ববিধ গীতি-কবিতা প্রেম-সংগীতের অন্তর্গত। কিন্তু কবির প্রেম-সাধনার রূপ আমাদের সাহিত্যে অপূর্ব। এই প্রেম-বোধ তাঁহাকে সম্মুখের দিকে টানিতেছে। এই প্রেমে বলীয়ান হইয়াই কবি বলিতে পারিয়াছেন—

'জীবনেরে কে রাখিতে পারে,
আকাশের প্রতি তারা ডাকিছে তাহারে।
তার নিমন্ত্রণ লোকে লোকে
নব নব পূর্বাচলে আলোকে আলোকে।
স্মরণের গ্রন্থি টুটে
সে যে যায় ছুটে
বিশ্বপথে বন্ধন-বিহীন।'

কোন জিনিসকে খুঁজিবার জন্ম যখন আমরা দীপালোক জালি, তখন সে যে শুধু সেই জিনিসকেই প্রকাশ করে, তাহা নহে; সেই আলো সমস্ত ঘরকে আলো করিয়া দেয়। আমাদের এই প্রেম, সে যত ক্ষুক্তই হউক, জগতের সৌন্দর্যের মধ্য দিয়া, পৃথিবীর প্রেমের মধ্য দিয়া সেই প্রেম বিশ্বকে, ভূমানন্দকে প্রকাশ করে। এই প্রেম অর্থহীন নয়, তাই প্রণয়ীর মায়া, পৃথিবীর মোহ, সংসারের মমতা—তাহা আমাদিগকে এই স্থানে বাঁধিয়া রাথেনা, নিরন্তর টানিয়া লইয়া যাইতেছে। 'নৌকার গুণ নৌকাকে বাঁধিয়া রাখে নাই, নৌকাকে টানিয়া লইয়া চলিতেছে।' তাই কবি মানব-প্রেমের ভিতর দিয়া ভগবানের প্রেমে ব্যাপ্ত হইতে চাহিয়াছেন, এবং তাঁহার মতে ভগবানের প্রেম মানবকে অস্বীকার করিয়া পাওয়া যায় না, ইহাকে অতিক্রম করিয়া পাইতে হয়। কবি বিশ্বাস করেন—

'যাহাকে ভালবাসি কেবল তাহার মধ্যেই আমরা অনস্তের পরিচয় পাই। এমন কি, জীবনের মধ্যে অনস্তকে অমূভব করারই অন্ত নাম ভালবাসা। প্রকৃতির মধ্যে অমূভব করার নাম সৌন্দর্য-সম্ভোগ। সমস্ত বৈষ্ণব ধর্মের মধ্যে এই গভীর তথটি নিহিত রহিয়াছে।'

রবীন্দ্রনাথ স্বর্গ ও দেবতাকে মর্ত হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখেন নাই। তিনি মানবের প্রেমকে যথার্থ মূল্য দিতে চাহেন বলিয়াই 'বৈষ্ণব-কবিতা'য় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, বৈষ্ণবের পূর্বরাগ, অনুরাগ, মান-অভিমান, অভিসার, প্রেমলীলা, বিরহ-মিলন, রন্দাবনগাথা, ইহা কি শুধু দেবতার ? এই গীত-সংগীতে শুধু কি ভক্ত ও দেবতা বিরাজ করেন ? তাই কবি জিজ্ঞাসা করিলেন—

> 'সত্য ক'রে কহ মোরে, হে বৈষ্ণব কবি, কোণা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেমচ্ছবি, কোণা তুমি শিথেছিলে এই প্রেম গান বিরহ-তাপিত ? হেরি' কাহার নয়ান রাধিকার অঞ্চ আঁথি পড়েছিল মনে ?

এত প্রেমকথা, রাধিকার চিন্ত-দীর্ণ তীব্র ব্যাকুলতা চূরি করি'-লইয়াছ কার মৃথ, কার আঁথি হ'তে ? আজি তা'র নাহি অধিকার সে সঙ্গীতে ?'

মানবের প্রেমের সেতু পার ইইয়া বিশ্বের সহিত, ভূমানন্দের সহিত মিলন ঘটে। মানবের প্রেমকে এই মহিমাময় দৃষ্টিতে রবীক্রনাথ দেখিয়াছেন। তাই তিনি বলিতে পারিয়াছেন—

'আমাদেরি কুটীর-কাননে
ফুটে পুষ্প, কেহ দেয় দেবতা-চরণে,
কেহ রাথে প্রিয়জন তরে—তাহে তাঁর
নাহি অসস্তোষ। এই প্রেম-গীতি-হার
গাঁথা হয় নর-নারী-মিলন-মেলায়,
কেহ দেয় তাঁরে, কেহ বঁধুর গলায়।
দেবতারে যাহা দিতে পারি, দিই তাই
প্রিয়জনে—প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই
তাই দিই দ্বেতারে; আর পাব কোথা?
দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।'

রবীন্দ্রনাথ এই মুক্তির সাধনা \* তাঁহার কাব্যে প্রচার করিয়াছেন। অনেকে মনে করেন যে, এই মানবতার পূজা ভারতীয় ভাবদর্শন-প্রস্তুত

<sup>\*</sup> এই মানবতার পূজা, মানুষের ভিতর ভগবানকে পাওয়া ইহাতে পাশ্চান্তোর প্রভাব কেহ কেহ লক্ষ্য করেন। তাঁহারা বলেন যে, মমুগ্রত্বের abstract দৃষ্টি আমাদের ছিল কিন্তু এই positive দৃষ্টিতে Comte-এর দর্শনবাদ অমুসন্ধান করা যায়। তাই বৈহুব কবিতা এবং অক্সান্ত কবিতায় কবি পূজার যে-আদর্শ দাঁড় করাইয়াছেন, সেই সম্বন্ধে অধ্যাপক প্রিয়রপ্তন সেন বলেন—

<sup>&#</sup>x27;The suggestion would certainly be preposterous that these were direct results of Comtist Philosophy, but it is hard to dissociate one's mind from the view that these have been, unconsciously to the writers, influenced by the ideal of the Worship of Humanity. To quote Romain Rolland: 'Ideas are the natural outcome of an age so that the same ideas are born at the same time in different minds.' (Western Influence In Bengali Literature).

নয়। ভারতীয় দর্শনে ত্যাগধর্ম একটি উপায়মাত্র—উহাই একমাত্র উপায় নহে। স্থার এস্, রাধাকৃষ্ণন রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারা বিশ্লেষণ করিতে গিয়া এই দিকে অঙ্গুলি নিদেশি করিয়া বলিয়াছেন—

"The ancient wisdom of India held renunciation to be only a factor and not the end in itself. The balanced harmony between the great affirmation and the great renunciation is emphasised by the humanist thinkers of the country. Rabindranath Tagore is the representative of the humanist school. The impression that Rabindranath's views are different from those of Hinduism is due to the fact that Hinduism is identified with a particular aspect of it—Sankara Vedanta, which, on account of historical accidents, turned out a world-negating doctrine. Rabindranath's religion is identified with the ancient wisdom of the Upanishads, the Bhagavadgita, and the theistic systems of a later day"—(The Philosophy of Rabindranath Tagore).

জগতের সৌন্দর্যে কবি মুগ্ধ এবং সেই মোহের ভিতর দিয়াই তাঁহার মুক্তির সাধনা। তাই—

'ইব্রিয়ের দার

রুজ করি' যোগাসন, সে নহে আমার।
যে কিছু আনন্দ আছে দৃশ্রে গরে গানে
তোমার আনন্দ র'বে তার মাঝধানে।
মোহ মোর মৃক্তিরূপে উঠিবে জ্বলিয়।
প্রেম মোর ভক্তিরূপে রহিবে ফ্লিয়া।'

জগং মায়া বা মরীচিকা নহে—তাহার মধ্যেই অসীমের আনন্দ পাওয়া যায় এবং প্রেমের আলোকে ইহার ভুচ্ছতা ও ক্ষুদ্রতা মিলিয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ বাল্যকাল হইতে কাব্যে এই সাধনার পথেই চলিয়া আসিয়াছেন। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাট্যকাব্যে কবি এই কথাই প্রচার করিয়াছেন যে, এই বিশ্বকে গ্রহণ করিয়া এই সংসারকে বিশ্বাস করিয়া, এই প্রত্যক্ষকে শ্রদ্ধা করিয়া আমরা যথার্থভাবে অনন্তকে উপলব্ধি করিতে পারি। যে জাহাজে অনন্তকোটী লোক যাত্রা করিয়া বাহির হইয়াছে, তাহা হইতে লাফ দিয়া পড়িয়া সাঁতারের জোরে সমুদ্র পার হইবার চেষ্টা সফল হইবার নহে। কবি 'জীবন-স্মৃতি'-প্রস্থে এই কথাই লিখিয়াছেন—

'প্রকৃতির প্রতিশোধের মধ্যে একদিকে যত সব পথের লোক, যত সব গ্রামের নর-নারী—তাহাবা আপনাদের ঘরগড়া প্রাতাহিক তুচ্ছতার মধ্যে অচেতন ভাবে দিন কাটাইয়া দিতেছে; আর একদিকে সন্ন্যাসী, সে আপনার ঘরগড়া এক অসীমের মধ্যে কোনমতে আপনাকে ও সমস্ত কিছুকে বিলুপ্ত করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে। প্রেমের সেতৃতে যথন ছই পক্ষের ভেদ ঘূচিল, গৃহীর সঙ্গে সন্মাসীর যথন মিলন ঘটিল, তথনই সীমায় অসীমে মিলিত হইয়া সীমার মিথ্যা তুচ্ছতা ও অসীমের মিথ্যা শৃষ্ঠতা দূর হইয়া গেল। তথনতী আমার সমস্ত কাব্যরচনার ইহাও একটি ভূমিকা। আমার তো মনে হয় আমার কাব্যরচনার এই একটি মাত্র পালা। সেই পালার নাম দেওয়া যাইতে পারে সীমার মধ্যেই অসীমের মিলন-সাধনের পালা। এই ভাবটিকেই আমার শেষ বয়সের একটি কবিতার ছত্রে প্রকাশ করিয়াছিলাম—বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়।'

পরিণত বয়সে 'মালিনী'-নাটো তিনি লিখিয়াছিলেন—

'ব্ঝিলাম, ধর্ম দেয় ক্ষেহ মাতারূপে, পুত্ররূপে ক্ষেহ লয় পুনঃ; দাতারূপে করে দান, দীনরূপে করে তা' গ্রহণ;— শিশুরূপে করে ভক্তি, গুরুরূপে করে আশীর্বাদ; প্রিয়া হয়ে পাষাণ-অন্তরে প্রেম-উৎস লয় টানি, অন্তর্বক হয়ে করে স্বস্মর্পন। ধর্ম বিশ্বলোকালয়ে ফেলিয়াছে চিত্তজাল,—নিথিল ভূবন টানিতেছে প্রেমক্রোড়ে—সে মহাবন্ধন ভ'রেছে অস্তর মোর আনন্দ বেদনে চাহি ওই উষারুণ করুণ বদনে। ওই ধর্ম মোর।'

প্রিয়তম ও প্রিয়তমার প্রেমকে তিনি কখনও অবহেলা করেন নাই এবং এই প্রেমকে বাসনা দিয়া কামনা দিয়া নানাভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। তাই কবি তাঁহার মানস-স্থন্দরীকে বলিতেছেন— তোমার রিক্ত হস্ত আলিঙ্গনে ভরিয়া দিয়া আমার কণ্ঠে জডাইয়া দাও. তোমার স্পর্শে সর্বদেহ কাঁপিয়া উঠে, অন্তর অঙ্গের সীমান্ত প্রান্তে উদ্ভাসিয়া উঠে। অংর্ধক অঞ্চল পাতিয়া আমাকে তোমার পার্শ্বে বসাও, আমাকে প্রিয় বলিয়া সম্বোধন কর। কুন্তল-আকুল মুখ আমার বক্ষে রাখিয়া হৃদয়ের কানে কানে সঙ্গোপনে অর্থহারা ভাবে-ভরা ভাষা বলিয়া যাইবে। যথন তোমার কাছে চুম্বন মাগিব, গ্রীবা বাঁকাইয়ো না, মুখ ফিরাইয়ো না, 'উজ্জ্বল রক্তিমবর্ণ সুধাপূর্ণ সুখ' ওষ্ঠাধরপুটে রাখিয়ে। যদি চোখে জল আসে, তুইজ্বনে মিলিয়া কাঁদিব; যদি মৃত্র হাসি ভাসিয়া উঠে, আমার কোলে বসিয়া বাহুপাশে আমার वक वाँ थिया ऋत्क मूथ ताथिया अर्कनिमी निष्ठ कार्य नीत्रत शिंमरा। ; যদি কথা মনে পড়ে, তরল আনন্দভরে নিঝ'রের মত কথা বলিয়া যাইয়ো: যদি গান ভাল লাগে, গান গাহিয়ো: যদি নিস্তব্ধভাবে বসিয়া থাকিতে চাহ, তাহাই থাকিয়ো।

কবি শুধু এই প্রার্থনা জানাইলেন—

'দোঁহে মোরা রব চাহি'
অপার তিমিরে, আর কোথা কিছু নাহি,
শুধু মোর করে তব করতলথানি,
শুধু অতি কাছাকাছি ঘট জনপ্রাণী
অসীম নির্জনে। বিষয় বিচ্ছেদরাশি
চরাচরে আর সব ফেলিয়াছে গ্রাসি'
শুধু এক প্রান্তে তার প্রলয়-মগন
বাকি আছে একথানি শক্তি-মিলন,

ত্ই হাত, ত্রস্ত কপোতের মতো তৃটি বক্ষ তৃরুত্ক, তৃই প্রাণে আছে ফুটি' শুধু একখানি ভয়, একখানি আশা, একখানি অশুভরে নম্র ভালোবাসা ॥'

এই কামনাপূর্ণ প্রেম, বাসনাপূর্ণ দেহাসক্তি রবীন্দ্র-কারো প্রেমকে গভীর্তর করিয়াছে। যৌবনের তরঙ্গ উচ্ছলতা অঙ্গে অঙ্গে লাবণাের যে মায়া আনিয়াছে, 'ললাটে অধরে উরুপরে কটিতটে স্তনাগ্রচ্ড়ায় বাছ্যুণাে, সিক্ত দেহে রেখায় রেখায় ঝলকে ঝলকে' যে লাবণা বন্দী হইয়া আছে, তাহা কবিকে কম মাতাল করে নাই। দেহের সীমায় আসিয়া ব্যাকুল বাসনা সার্থক হয়, একথা কবি জানেন। 'বাছর নীরব আকুলতা' কবি-ছাদয়ে নতুন উদ্দীপনা স্থিটি করিয়াছে। তাই কবি বলিতেছেন—

'ওই তমুথানি তব আমি ভালোবাদি।
এ প্রাণ তোমার দেহে হয়েছে উদাসী।
শিশিরেতে টলমল চল চল ফুল
টুটে পড়ে থরে থরে যৌবন বিকাশি।
চারিদিকে গুঞ্জারিছে জগৎ আকুল
সারা নিশি সারা দিন ভ্রমর পিপাসী।
ওই দেহথানি বুকে তুলে নেব, বালা,
পঞ্চদশ বসস্তের একগাছি মালা।'

প্রেমিক-প্রেমিকার মিলন হইলে কবির কাছে মনে হয় যে, সমাজ-সংসার সবই মিথ্যা—'কেবল আঁথি দিয়ে, আঁথির স্থধা পিয়ে, হুদয় দিয়ে হৃদি অন্নভব'। এই মিলন, এই পরশকাতর কম্পিত দেহের ভাষা রবীন্দ্র-কাব্যে প্রকাশ পাইয়াছে। তাই প্রেমিকা কুন্তল খুলিয়া অঞ্চলমাঝে প্রেমিককে আবৃত করিতে চাহে। নয়ন মুদিয়া শুধু কথা শুনিয়া যাইবে—শুধু রজনীর অবসানে ক্ষণিকের তরে হুইজন হুইজনের দিকে তাকাইবে। তাই কবি বলিতেছেন— 'আঁথিতে বাঁশিতে যে-কথা ভাষিতে সে-কথা ব্ঝায়ে দাও। শুধু কম্পিত স্থরে আধোভাষা পুরে, কেন এসে গান গাও।'

এই ভাষা আঁথির ভাষা, বাহুবন্ধনের ভাষা, মিলন-মুদিত বক্ষের ভাষা। এই ভাষার অর্থ খুঁজিতে গিয়া রবীন্দ্র-কাব্য কামনাকে, রূপজ সৌন্দর্যকে বাদ দিতে পারে নাই।

'বিদায় অভিশাপ' কবিতায় কবি কচ ও দেবযানীর এই বাসনাময় প্রেমের ছবি আঁকিয়াছেন। বুহস্পতিপুত্র কচ দেবযানীর প্রার্থনা পূরণ করিতে না পারিলেও তাহার যে পিপাসা, কামনা ও বাসনা আছে, তাহা অস্বীকার করেন নাই। দেবযানী নারীর হৃদয় দিয়া, প্রেমের পিপাসা লইয়া কচকে বলিলেন—

'ভেবে দেখে৷ একবার
কত উষা, কত জ্যোৎস্থা, কত অন্ধকার
পুষ্পাগন্ধঘন অমানিশা, এই বনে
গেছে মিশে স্থে তৃঃথে তোমার জীবনে,—
তারি মাঝে হেন প্রাতঃ, হেন সন্ধ্যাবেলা,
হেন মুগ্ধরাত্রি, হেন স্থানের থেলা,
হেন স্থা, হেন মুথ দেয় নাই দেখা
যাহা মনে আঁকা রবে চির চিত্ররেথা
চিররাত্রি চিরদিন ? শুধু উপকার!
শোভা নহে, প্রীতি নহে, কিছু নহে আর ?'

কচও সেই পিপাসায় ভৃষ্ণার্ভ, নারীর প্রেমে বন্দী, তবুও তাঁহার 'স্থুখহীন' স্বর্গে যাইতে হইবে। তাই দেবযানীর উত্তরে কচ স্বীকার করিলেন—

'আর যাহা আছে তাহা প্রকাশের নয় স্থি! বহে যাহা মর্মমাঝে রক্তময় বাহিরে তা কেমনে দেখাব ? শ্বর্গ আর শ্বর্গ ব'লে
মদি মনে নাহি লাগে, দূর বনতলে
যদি ঘুরে মরে চিত্ত বিদ্ধম্গদম,
চিরত্ফা লেগে থাকে দগ্ধ প্রাণে মম
দর্বকার্য মাঝে—তবু চলে যেতে হবে
স্থেশ্য দেই শ্বর্গধামে।

'রমণীর মন সহস্রবর্ষেরই সখা সাধনার ধন'—এই বিশ্বাস রবীন্দ্র-কাব্যে নানাভাবে প্রচারিত। কবি বলিয়াছেন যে, 'প্রেমের ফাদ পাতা ভুবনে, কে কোথা ধরা পড়ে কে জানে।' এই নারী-প্রেমের জয় রবীন্দ্র-সাহিত্যে নানাভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে এবং এই নারীশক্তি রমণীর বৈশিষ্ট্য এবং তাহার স্বাভাবিক পরিচয়। চিত্রাঙ্গদা নারীর সেই সহজ, স্বাভাবিক ও অমোঘ শক্তির কথা বলিতেছেন—

'এতোদিন পরে
ব্ঝিলাম নারী হ'য়ে পুরুষের মন
না যদি জিনিতে পারি রথা বিছা যতো।
অবলার কোমল মুণাল বাছত্টি
এ বাছর চেয়ে ধরে শতগুণ বল।
ধন্ত সেই মুগ্ধ মুর্থ ক্ষীণ-তত্মলতা
পরাবলম্বিতা, লজ্জাভয়ে লীনালিনী
সামান্ত ললনা, যার অস্ত নেত্রপাতে
মানে পরাভব বীযবল, তপস্থার
তেজ।'

এই সামান্তা ললনার নেত্রপাত অর্জন করিবার জন্ম, পরিক্ষুট দেহতটে যৌবনের উন্মুখ বিকাশ সাধন করিয়া অর্জুনের মন হরণ করিবার জন্ম চিত্রাঙ্গদা মদনের নিকট বর প্রার্থনা করিলেন। যে নারীর উত্তপ্ত হৃদয় স্বাঙ্গ টুটিয়া ছুটিয়া আসিতে চাহে, যাহার গৌর-তমুতলে 'আরক্তিম আলজ্জ আভাস' প্রাণে নতুন মূর্ছনা সৃষ্টি করে, যাহার বসনখানি অঙ্গের লাবণ্যে মিলিয়া মিশিয়া থাকে, যাহার যৌবন তীব্র মদিরার মত রক্তসাথে মিশিয়া উন্মাদ করিয়া দেয়, দে-নারীই পুরুষকে জয় করিতে পারে। যে নিজে যৌবনের মদিরায় পাগল নহে, সে কি করিয়া অন্মের ভিতর মত্ততা আনিবে? কবি এই 'যৌবন-বেদনারসে উচ্ছল দিনগুলিকে' অসার্থক মনে করেন না। নারীর সৌন্দর্যে নারীর স্বাদই খুঁজিতে হইবে। যামিনীর নর্মসহচরী দিবসের কর্মসহচরী হইলে পুরুষের ভাল লাগিবে না, তাহাতে পুরুষের ধর্মবিচ্যুতি হইবে। কামিনীর ভিতর ছলাকলা মায়ামন্ত্র থাকিবে। তাই চিত্রাঙ্গদা তাঁহার যৌবনকে অজুনের কাছে বিদর্জন দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া কহিলেন—

'আপনার যৌবনথানি

ত্-দিনের বহু মূল্য ধন, সাজাইয়া

সমতনে, পথচেয়ে বিসিয়া রহিব;

অবসরে আসিবে যথন, আপনার

স্থাটুকু দেহপাত্রে আকর্ণ প্রিয়া

করাইব পান; স্থাস্থাদে শ্রান্তি হ'লে

চলে যাবে কর্মের সন্ধানে।…

\*

নারী যদি নারী হয়

শুধু, শুধু ধরণীর শোভা, শুধু আলো,
শুধু ভালোবাসা, শুধু স্থমধুর ছলে

শতরূপ ভঙ্গিমায় পলকে পলকে

লুটায়ে জড়ায়ে বেঁকে বেঁধে হেসে কেঁদে

সেবায় সোহাগে ছেয়ে চেয়ে থাকে সদা,

—তবে তাঁর সার্থক জনম।'

প্রাণ ভরিয়া ভালবাসা, সুমধুর ছলনা, শতরূপ ভক্তিমা, সরম-কাতর সোহাগ, পুণ্য-সেবা—ইহাই নারীর ধর্ম, এইখানেই নারীর সার্থকতা এই সহজশক্তির সাহায্যেই নারীর বিজয়বার্তা ইতিহাসে প্রখ্যাত, সর্বকালে আখ্যাত, এবং সর্বলোকে ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে। আদর্শ মোহিনী নারীর চিত্র রবীন্দ্রনাথ 'উর্বশী' কবিতায় আঁকিয়াছেন। এই 'উর্বশী' কবিতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিজে লিখিয়াছেন\*—

'নারীর মধ্যে নৈ দৈর্থের যে প্রকাশ, উর্বশী তারই প্রতীক। সেই সৌন্দর্থ আপনাতেই আপনার চরম লক্ষ্য। ..... গোড়ার লাইনে আমি যার অবতারণা করেছি সে ফুলও নয়, প্রজাপতিও নয়, চাঁদও নয়, গানের হুরও নয়,—সে নিছক নারী—মাতা কল্যা বা গৃহিণী সে নয়,—যে নারী সাংসারিক সম্বন্ধের অতীত, মোহিনী, সেই। মনে রাখতে হবে উর্বশীকে। সেইক্রের ইন্দ্রাণী নয়, বৈকুঠের লক্ষ্মী নয়, সে স্বর্গের নৈর্তকী, দেবলোকের অমৃতপানসভার স্থী।

দেবতার ভোগ নারীর মাংস নিয়ে নয়, নারীর সৌন্দর্য নিয়ে। হোক
না সে দেহের সৌন্দর্য, কিন্তু সেই তো সৌন্দর্যের পরিপূর্ণতা। স্পষ্টতে
এই রূপ-সৌন্দর্যের চরমতা মানবেরই রূপে। সেই মানবরূপের চরমতা
স্বর্গীয়। উর্বনীতে সেই দেহ-সৌন্দর্য ঐকান্তিক হয়েছে, অমরাবতীর উপযুক্ত
হয়েছে। সে যেন চির-মৌবনের পাত্রে রূপের অমৃত—তার সঙ্গে কল্যাণ মিপ্রিভ
নেই। সে অবিমিশ্র মাধুর্য।

কামনার সঙ্গে লালসার পার্থক্য আছে। কামনায় দেহকে আশ্রয় করেও ভাবের প্রাধান্ত, লালসায় বস্তুর প্রাধান্ত। নান্দর্যের যে আদর্শ নারীতে পরিপূর্ণতা পেয়েছে, যদিও তা দেহ থেকে বিশ্লিষ্ট নয়, তবুও তা অনির্বচনীয়। উর্বলীতে সেই অনির্বচনীয়তা দেহধারণ করেছে, স্থতরাং তা এব স্ট্রাক্ট নয়। নান্দর্যের কল্পনা কাব্যে প্রকাশ পেয়েছে, লক্ষ্মীকে অবলম্বন করলে সে আদর্শ অন্ত রক্ম হোতো —হয়তো তাতে শ্রেয়-স্তত্বের উচু স্থর লাগ্ত। উর্বলী উর্বলীই, তাকে যদি নীতি-উপদেশের থাতিরে লক্ষ্মীক'রে গড়তুম তা হ'লে ধিক্কারের যোগ্য হতুম।'।

চারুচক্র বন্দ্যোপাধাায় প্রণীত 'রবি-রশ্ম'।

কৃষি মোহিতলাল মজুমদার এই উর্বদী কবিতা সমালোচনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, উক্ত কবিতায় স্ববিরোধীভাবের সমাবেশ হইয়াছে। উর্বদীকে কামনা-লন্দ্রীরূপে বরণ কয়া এবং সেই উর্বদীকে আদর্শ-সৌন্দর্যের আদি-প্রতিমারূপে কল্পনা করিবার সঙ্গতি তিনি পুঁজিয়া পান নাই। তিনি 'মোহিনী'কে শ্রেষ্ঠ ভাব-সমাধির বিদ্নরূপিণী স্বর্গ-বেভা মাত্র বলিয়া মনে করেন। রবীক্র-কাবাকে বৃষিতে হইলে নারীর এই মোহিনীরূপকে বৃষিতে হইবে। নারী যথন মোহিনী তথন সে কামনায় রঞ্জিত বটে কিন্ত প্রয়োজনের সংকীর্প সীমার বাছিরে।

নারীর এক মোহিনী রূপ আছে সেখানে প্রয়োজনের তাগিদ নাই কিন্তু কামনা ও বাসনার তাগিদ আছে। তাই কবি উর্বশীকে অনন্তযৌবনা, ভুবনমোহিনী বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। 'যুগ যুগান্তর হ'তে তুমি বিশ্বের প্রেয়সী'—এইখানেই রবীন্দ্রকাব্যের বিশেষ-ধর্ম প্রচারিত হইয়াছে। যে নারী ব্যক্তিবিশেষের, তাহারই প্রেম বিশ্বে মিলাইয়া যায় এবং চিরন্তনযুগের দাবি জানায়। তাই অজিতকুমার বলিয়াছেন—

'উবনী কবিতার মধ্যে সৌন্দথকে সমস্ত মনের সম্বন্ধের বিকার হইতে, সমস্ত প্রয়োজনের সংকীর্ণ সীমা হইতে দূরে, তাহার বিশুদ্ধতায়, তাহার অথগুতায় উপলব্ধি করিবার তত্ত্ব আছে।'

রবীজ্রনাথ সৌন্দর্যের আঙিনাতে দেহকে নির্বাসন দিতে চাহেন নাই—তাহার উর্বশীর 'কটাক্ষঘাতে ত্রিভ্বন যৌবন-চঞ্চল', তাই তাহার 'বিলোল-হিল্লোল উর্বশীর' সংগীতে 'মধুমত্ত ভ্রুসম মুগ্ধ কবি ফিরে লুব্ধচিতে।' এই চিরন্তনী নারীকে বিশ্বের মোহিনীরূপে কবি কল্পনা করিয়াছেন—কামনা-লক্ষ্মীরূপেই 'উর্বশী' রসস্ষ্টি করিয়াছে, তাই 'দিগন্তে মেখলা তব টুটে আচ্মিতে, অয়ি অসম্বৃতে।' এই ম্বপ্প-সঙ্গিনী বিশ্বের সমস্ত পুরুষের 'বক্ষোমাঝে' রক্তধারার নৃতন নাচন আনিয়া দিবে—কারণ, 'জগতের অশ্রুধারে ধৌত তব তন্তুর তনিমা, ত্রিলোকের হাদিরক্তে আঁকা তব চরণ-শোণিমা।' কবি যখন কাঁদিয়া বলিলেন,

তাই সে 'নহ মাতা, নহ কস্তা, নহ বধু'। উর্বশীর সৌন্দর্য দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন নর, অপচ তাহাতে অনির্বচনীয়তা আছে। এই উর্বশীকে ব্যক্তিগত সম্বন্ধের ক্ষুদ্রতা হইতে বিধ্যের বুগ্রুগান্তরের অবগুতার উপলব্ধি ক্ষুদ্রতা হইরে বিধ্যের বুগ্রুগান্তরের অবগুতার উপলব্ধি ক্ষুদ্রতা হইরাছে। এই মোহিনী রূপ-দৌন্দর্যের আদর্শ: উর্বশী কামহীন মহিমাময়ী সৌন্দর্যক্ষী নর। উর্বশীতে নারীর কল্যাণমূতি বিকশিত হয় নাই—একথা রবীক্রনাথ নিজেই বলিয়াছেন। তাই কবির কল্পনার কোন সঙ্গতির অভাব নাই। প্রীপ্রভাত-কুমার ম্বোপাধ্যায় লিথিয়াছেনঃ 'পৌরাণিক উর্বশীর নাম করিয়া কবি যাহার তাব করিয়াছেন, তাহাকে কনেক কবি অনেকদিন হইতেই তাব করিয়া আসিতেছেন। সেটে বাহাকে বলেন—Ewige weibliche—The Eternal Woman, উর্বশী-মৃতির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া কবি তাহাকেই পুশাঞ্জলি দিয়াছেন। আদর্শ রম্বশীকে ছুই ভাগ করিলে এক ভাগে The Beautiful, আর এক ভাগে The Good পড়ে। উর্বশী কবিতার প্রথমাক্তার ত্তবগান।' এইরূপ সৌন্দবের আদর্শকে তিনি 'আবেদন' ও 'বিজয়িনী' কবিতার আর্বিত করিয়াছেন।

'ফিরিবে না ফিরিবে না, অস্ত গেছে সে গৌরব-শশী,' তথন তিনি শুধু ইহাই বলিতে চাহিয়াছেন যে, মোহিনীর পরিপূর্ণ মূর্তি এখন আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তবুও নারীরূপের এই 'অনিন্দনীয় পূর্ণতার' সন্ধান পাইবার আশা কবির প্রাণে জাগিয়া আছে। এই কবিতাকে রূপ-সৌন্দর্যের আদর্শ হিসাবে বিচার করিতে হইবে। ইহাতে কাম আছে এবং প্রেম আছে, রূপ-সৌন্দর্য আছে এবং ভোগ-বিলাস আছে, এবং ইহাতে প্রয়োজনাতীত ও অথও সৌন্দর্যের উপলব্ধি আছে। কিন্তু রূপাজীবার লালসার শ্রদ্ধাহীন ও পাশ্বিক প্রকাশ নাই।

যাহারা উর্বশী কবিতাটিকে রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যবাদের পরিপূর্ব প্রকাশ বলিয়া মনে করেন, আমি তাহাদিগকে সমর্থন করিতে পারি না। রবীজনাথের সৌন্দর্য-ধ্যানে যেমন উর্বশী আছে, তেমনি লক্ষ্মীও আছে। উর্বশী কামনা-রাজ্যের নারী, লক্ষ্মী কল্যাণী, বিশ্বের জননী। উর্বশী তপ্সা ভঙ্গ করিয়া দেয়, ফাস্কুনের স্বরাপাত্র ভরিয়া প্রাণমন হরণ করে। লক্ষ্মী 'অচঞ্চল লাবণোর স্মিতহাস্থে স্তধায় মধুর,' মান্তব্যকে 'অশ্রুর শিশির-স্নানে স্নিগ্ধ বাসনায়, হেমন্তের হেমকান্ত সফল শান্তির পূর্ণতায়' অনন্তের পূজার মন্দিরে ফিরাইয়া আনে। 'তুই নারী' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ এই কথাই বলিয়াছেন—কাহাকেও উচ্চতর আসন দেন নাই। এই তুই নারী পরস্পর বিরুদ্ধ হইলেও বাসনার সেতৃ থাকার দরুণ তাহাদের মধ্যে যোগসূত্র আছে। উর্বশীর সৌন্দর্যমূতি এবং লক্ষ্মীর কল্যাণমূতি —এই তুই মৃতিই বাসনার ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া একজন বিশের কামনারাণীরূপে দেখা দিয়াছেন এবং অন্যজন বিশ্বদেবতার দিকে মানুষকে টানিয়াছেন। সৌন্দর্য-ধ্যানের এই-, তুই পন্থায় তথনই **সঙ্গ**তি ঘটে যথন আমরা দেখি যে, এই নারীর প্রেম কামনার আগুনে পুড়িয়া ষচ্ছ হইয়া বিশ্বের অথণ্ডতায় পরিপূর্ণতা লাভ করিয়া বিশ্বদেবতার দিকে প্রবাহিত হইয়াছে। রবীন্দ্র-কাব্যে নারীর সোহাগভরা কণ্ঠের মালা বিশ্বদেবতার কণ্ঠে পৌছিয়াছে—ইহাতে অসঙ্গতি নাই, স্ববিরোধী ভাবের সমাবেশ নাই। একদিকে দেবতা, অপরদিকে মানব ; একদিকে পৃথিবী-

প্রেম, অপরদিকে অনন্তের আহ্বান ; একদিকে মানবী-প্রেম, অন্তদিকে বিশ্বপ্রেম—এই দ্বন্দ্ব রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ে বহুদিন চলিয়াছে এবং ইহারই মিলন রবীন্দ্র-কাব্যে সাধিত হইয়াছে। তাই তিনি লিখিয়াছেন—

'থাঁচার পাথী ছিল সোনার থাঁচাটিতে বনের পাথী ছিল বনে। একদা কি করিয়া মিলন হ'ল দোঁহে কী ছিল বিধাতার মনে।'

এই মিলনের পূর্বে যে দ্বন্দ্ব চলিয়াছে, তাহাকে অনেকে 'স্ববিরোধী' ভাব বলিয়া মনে করেন। কড়িও কোমল-এর যুগে—যখন কবি শুধু যৌবন-স্বপ্ন দেখিতেছিলেন, তখনও দ্বন্দ্বের আভাস পাওয়া যায়। তিনি দেহেব মিলনে কাতর হইয়া বলিলেন—

'প্রতি অঙ্গ কাঁদে তব প্রতি অঙ্গ তরে প্রাণের মিলন মাগে দেহের মিলন। সর্বাঙ্গ ঢালিয়া আদ্ধি আকুল অন্তরে দেহের রহস্ত-মাঝে হইব মগন।'

কিন্তু পরকণেই তিনি বলিতেছেন—

'দাও খুলে দাও সথি ওই বাহুপাশ,
চুম্বন-মদিরা আর করায়োনা পান।
কুম্বনের কারাগারে ক্লব্ধ এ বাতাস,
ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও বদ্ধ এ পরাণ।
স্বাধীন করিয়া দাও বেঁধোনা আমায়
স্বাধীন হৃদয়খানি দিব তব পায়।'

একথা ঠিক যে, কবি 'দোঁহার পরশ লয়ে দোঁহে ভেসে গেল, কহিল না কথা' বলিয়া নারীর সমগ্রতাকে দেখিতে চাহিয়াছেন কিন্তু ইন্দ্রিয়ের উপলব্ধিকে তিনি কখনও অর্থহীন বলিয়া মনে করেন নাই। নর-নারীর ব্যক্তিগত প্রেম দেহগত হইলেও, সেই প্রেম মানবের পরশে, মানবের মাঝে বাঁচিয়া থাকিতে চায় এবং এই মানবতাকে অতিক্রম করিয়া বিশ্বে মিলিত হইয়া সার্থক হইতে চায়। এই বিশ্বান্তভৃতিতেই কাব্য-সাধনা প্রশস্ত হয়, বিশ্বদেবতার দিকে ধাবিত হইলে ধর্ম-সাধনার পথ সহজ হয়। রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সাধনাকে ধর্ম-সাধনার বাঁধা নিয়ম দিয়া বিচার করিতে গেলে রবীন্দ্র-কাব্যের প্রতি অবিচার করা হইবে। বরবীন্দ্র-কাব্যে ধর্ম-সাধনাও আছে কিন্তু তাহা কাব্য-প্রধান, ভক্তি-প্রধান নয়; ভাব-প্রধান, বৈরাগ্য-প্রধান নয়। কারণ রবীন্দ্রনাথের সাধনা মিলিত হইয়াছে জীবনে, তত্ত্বে নয়; রস স্পৃষ্টিতে, কোন দার্শনিক মতবাদে নয়। এই দেহে আর মনে-প্রাণে একাকার হইয়া যে অপরূপ লীলা চলিতেছে, তাহাতে কবি বিশ্বিত। তাই তিনি বলিতেছেন—

'এ কী বিচিত্র বিশাল
অবিশ্রাম রচিতেছে স্কলের জাল
আমার ইন্দ্রিয়-যন্ত্রে ইন্দ্রজালবং
প্রত্যেক প্রাণীর মাঝে প্রকাণ্ড জগং॥
তোমারি মিলন শয্যা, হে মোর রাজন্,
ক্ষুত্র এ আমার মাঝে অনন্ত আসন
অসীম বিচিত্রকান্ত। ওগো বিশ্বভূপ,
দেহ মনে প্রাণে আমি এ কী অপরূপ॥'

(নৈবেছা)

চিত্রাঙ্গদা যখন তাঁহার যৌবনের লাবণ্য ও দেহের মায়ামন্ত্র দিয়া অজুনের মন হরণ করিলেন, তখন তিনি নিজের পরিচয় দিয়া কহিলেন—'যদি স্থুখে তুঃখে মোরে করো সহচরী, আমার পাইবে তবে পরিচয়।' তথাপি প্রোম-তত্ত্ব দেহতত্ত্ব একেবারে বিচ্ছিন্ন নয়—একথা তিনি পরিণত বয়সে 'তপোভঙ্গ' কবিতায় স্বীকার করিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। কবি বলিতেছেন—

'যৌবন-বেদনারদে উচ্ছল আমার দিনগুলি, হে কালের অধীশ্বর, অক্স-মনে গিয়েছ কি ভূলি,' হে ভোলা সন্ধ্যাসী। চঞ্চল চৈত্তের রাতে কিংশুক-মঞ্চরী সাথে শৃক্তের অকূলে তারা অযত্নে গেল কি সব ভাসি'।'

কিন্তু সেই উচ্ছল দিন লুপ্ত হয় নাই, বার্থ হয় নাই। কবি একান্ত বিশ্বাসভৱে বলিতেছেন-—

'তিপোভঙ্গ দৃত আমি মহেক্রের, হে রুজ সন্ন্যাসী,
স্বর্গের চক্রান্ত আমি। আমি কবি যুগে যুগে আসি
তব তপোবনে।
হর্জধ্যের জয়-মালা পূর্ণ করে মোর ডালা
উদ্ধামের উতরোল বাজে মোর ছন্দের ক্রন্দনে।
ব্যথার প্রলাপে মোর গোলাপে গোলাপে জাগে বাণী,
কিশলয়ে কিশলয়ে কোতৃহল-কোলাহল আনি'
মোর গান হানি॥'

আমারে চেনেনা তব শ্মশানের বৈরাগ্য বিলাসী,
দারিস্ত্রের উগ্র দর্পে থলখল ওঠে অটুহাসি'
দেখে মোর সাজ।
হেনকালে মধুমাসে মিলনের লগ্ন আসে,
উমার কপোলে লাগে ম্মিতহাস্থ-বিকশিত লাজ।
সেদিন কবিরে ডাকো বিবাহের যাত্রা-পথ-তলে,
পুষ্প-মাল্য-মাঙ্গল্যের সাজি লয়ে, সপ্তর্মির দলে
কবি সঙ্গে চলে।

সেই দিন মহেল্রের সহিত প্রেতসঙ্গীদল নাই, তাঁহার অস্থিমালা নাই, চিতাভম্ম নাই। সেই দিন 'ভালে মাথা পুস্পরেণু'—তাই উমা কৌতুকে হাসেন এবং সেই হাস্তে 'মন্দ্রিল বাঁশি স্থন্দরের জয়ধ্বনি-গানে কবির পরাণে।' নারীর প্রেমকে এই বাসনার সাহায্যে তিনি জ্ঞীবন্ত মানবের মাঝে খুঁজিয়াছিলেন। কিন্তু মানসী-যুগে সংশয় আসিয়া তাঁহার মনকে আরুত করিয়া দিল। তিনি বলিয়া উঠিলেন—

'ক্ষ্ধা মিটাবার খান্ত নহে যে মানব, কেহ নহে তোমার আমার।

বিশ্বজগতের তরে ঈশ্বরের তরে শতদল উঠিতেছে ফুটি'; স্থতীক্ষ বাসনা-ছুরি দিয়ে তুমি তাহা চাও ছি'ড়ে নিতে ?'

তাই কবি 'বাসনা বহ্নি' নিবাইতে বলিতেছেন, তিনি অনস্ত প্রেমের দিকে ছুটিয়া গেলেন। কবি 'স্থারদাসের প্রার্থনা' কবিতায় বলিতেছেন — আমি তোমাকে বাসনা দিয়া দেখিয়াছিলাম, ধরণীর ছায়া ও মায়া আমাকে ভুলাইতেছে—মাধুরী-মদিরা পান করিয়া শেষে পথ হারাইয়া ফেলি। কিন্তু ইন্দ্রিয়জ উপলব্ধিতে তৃপ্তি নাই, কারণ তিনি মূর্তির অতীত যে সৌন্দর্য আছে, তাহা পাইতে চাহেন। কবি প্রার্থনা জানাইতেছেন—

'যাক্, তাই যাক্, পারিনে ভাসিতে কেবলি ম্রতি-স্রোতে, লহ মোরে তুলে' আলোক-মগন ম্বতি-ভুবন হতে। আঁথি গেলে মোর সীমা চলে যাবে একাকী অসীম ভরা, আমারি আঁধারে মিলাবে গগন মিলাবে সকল ধরা।

বাসনা-মলিন আঁথি-কলঙ্ক ছায়া ফেলিবে না তায়, আঁধার হৃদয় নীল-উৎপল চিরদিন র'বে পায়। তোমাতে হেরিব আমার দেবতা, হেরিব আমার হরি, ডোমার আলোকে জাগিয়া রহিব অনস্ত বিভাবরী।' কবি প্রেমিকার 'দেহহীন' জ্যোতি তাঁহার হৃদয়-আকাশে জাগাইয়া রাখিতে চাহেন, এবং বাসনার তীর উত্তীর্ণ হইলেই সমস্ত আসিয়া ধরা দিবে—প্রেমের এই লীলায় কবি বিশ্বাসী।

কবি বলিতেছেন—

'দূরে দূরে আজ ভ্রমিতেছি আমি মন নাহি মোর কিছুতে, তাই ত্রিভ্বন ফিরিছে আমারি পিছুতে। সবলে কারেও ধরিনে বাসনা-মৃঠিতে, দিয়েছি সবারে আপন বৃত্তে ফুটিতৈ, যথন ছেড়েছি উচ্চে উঠার হ্রাশা হাতের নাগালে পেয়েছি সবারে নিচুতে।' (ক্ষণিকা)

কবি জীবনের সব শৃহ্যতা প্রেমে ভরিয়া দিয়াছেন- বাসনার সেতু পার হইয়া তাঁহার মানসীকে কবি বলিতেছেন যে, তাহাকে তিনি জনমে জনমে, যুগে যুগে ভালবাসিয়াছেন। অনাদিকাল হইতে এই প্রেমিক-যুগল ভাসিয়া চলিয়াছে এবং কোটি প্রেমিকের মাঝে তাহাদের খেলা চলিয়াছে। তাই কবি 'অনস্ত-প্রেম' কবিতায় বলিতেছেন—

> 'নিখিলের স্থথ নিখিলের ত্থ নিখিল প্রাণের প্রীতি, একটি প্রেমের মাঝারে মিশিছে সকল প্রেমের স্থতি, সকল কালের সকল কবির গীতি।'

'মদনভম্মের পূর্বে' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ লিখিতে পারিয়াছিলেন—

'এসো গো আজি অঙ্গ ধরি' সঙ্গে করি' স্থারে বন্ধুমালা জড়ায়ে অলকে, এসো গোপনে মৃত্ চরণে বাসরগৃহত্যারে স্থিমিতশিথা প্রদীপ-আলোকে। এসো চতুর মধুরহাসি তড়িৎসম সহসা চকিত করো বধুরে হরষে,

নবীন করো মানবছর ধরণী করো বিবশা দেবতাপদ-সরস-পরশে। মদনভস্মের পর কবি বুঝিতে পারিলেন যে গ্রালাকে, ভূলোকে, বকুল-তরু-পল্লবে কি কথা, কি ব্যথা মর্মরিয়া উঠিতেছে; জ্যোৎস্নালোকে তিনি কাহার লুষ্ঠিত বসন দেখিতে পান, নীল গগনে কাহার নয়নের সহিত মিলন হইয়া যায়; সূর্যমুখী উর্ধ্বামুখে যেন কোন বল্লভকে স্মরণ করিতেছে, নিঝারিশী কোন পিপাসা বহন করিয়া লইতেছে; পুষ্পবাসে কাহার পরশ পরাণমন উল্লসিত করিয়া দিতেছে, কোমল তৃণশয়নে কবি কাহার চরণ দেখিতে পান। কবি বলিলেন—

'পঞ্চশবে দগ্ধ ক'রে করেছ এ কী, সন্ন্যাসী,
বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে।
ব্যাক্লতর বেদনা তার বাতাসে উঠে নিশাসি'
অঞ্চ তার আকাশে পড়ে গড়ায়ে।
ভরিয়া উঠে নিখিল তব রতি-বিলাপ-সঙ্গীতে
সকল দিক কাঁদিয়া উঠে আপনি।
কাল্কনমাসে নিমেষ মাঝে না জানি কার ইঙ্গিতে
শিহরি উঠি' মুরছি' পড়ে অবনী।'

প্রেম বিশ্বে ছড়াইয়া পড়ে। যে নাগরী কাননপথে কলস কাঁথে লইয়া চলিতে চলিতে কুস্থমশর গোপনে মারিত, যমুনাকূলে গাগরী ভাসাইয়া দিয়া আকুল নয়নে চাহিয়া থাকিত, সেই সাহসিকা যথন অনঙ্গদেবের পঞ্চশরে দগ্ধ হইল, তথন দেখিল যে কিসের যন্ত্রণা তাহার ফ্রদয়-বীণা-মন্ত্রে মহাপুলকে বাজিতেছে—সমস্ত বস্তুজগতে সে তাহার নিজের বেদনার সহাত্বভূতি খুঁজিয়া পাইল, সমস্ত বিশ্বে তাহার প্রেম ব্যাপ্ত হইল। তাই কবি নিজের প্রেম, নিজের প্রেয়সীকে বিশ্বের মাঝে খুঁজিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

'পোলো, খোলো হে আকাশ, ন্তক তব নীল যবনিকা, খুঁজে নিতে দাও সেই আনন্দের হারানো কণিকা। কবে সে যে এসেছিল আমার হৃদয়ে যুগান্তরে গোধূলি-বেলার পান্থ জনশৃত্য এ মোর প্রান্তরে, লয়ে তার ভীরু দীপশিখা, দিগস্তের কোন পারে চলে গেল আমার ক্ষণিকা।' (পূরবী)

এই ক্ষণিকাকে কবি বিশ্বে খুঁজিয়া বাহির করিবেন, আবার কবি সবাইকে ডাকিতেছেন নিজের অন্তরে, নিজের প্রেমে। 'হলয়-যমুনা' কবিতাতে সেই ভাবই প্রকাশিত হইয়াছে। কবি বলিতেছেন যে, যদি কুন্ত ভরিয়া লইতে চাহ, যদি কলস ভাসাইয়া জলে অপেক্ষা করিতে চাহ, যদি গাহন করিতে চাহ, যদি মরণ লভিতে চাহ, আমার অন্তরে, আমার প্রেমে তুমি সব পাইবে। কবির হৃদয়-যমুনা সবারই জন্য—যাহার যত্টুকু প্রয়োজন, সে তত্টুকু লইবে। আবার লক্ষকোটি প্রাণের সাথে তিনি একগতি অন্তত্ব করিয়াছেন—বসন্তের আনন্দের মত তাহার প্রেমকে সর্বমানবের, বিশ্বের অথগুতায় ছড়াইয়া দিয়াছেন। কিন্তু প্রেমের এই রহস্য—সকলের মাঝে নিজেকে ব্যাপ্ত করিয়া দেওয়া এবং সকলকে নিজের অন্তরে স্থান দেওয়া—ইহার আভাস রমণীর নিকট হইতে তিনি পাইয়াছেন। তিনি 'স্মরণ'-কাবো 'রমণী' কবিতায় তাহাই বলিয়াছেন—

'যে-ভাবে রমণীরূপে আপন মাধুরী আপনি বিশ্বের নাথ করিছেন চুরি, যে-ভাবে স্থান্দর তিনি দর্ব চরাচরে, যে-ভাবে আনন্দ তাঁর প্রেমে থেলাকরে, যে-ভাবে লতায় ফুল, নদীতে লহরী, যে-ভাবে বিরাজে লক্ষ্মী বিশ্বের ঈশ্বরী, যে-ভাবে নবীন মেঘ রৃষ্টি করে দান তটিনী ধরারে শুন্ত করাইছে পান, যে-ভাবে পরম-এক আনন্দে উৎস্ক আপনারে তুই করি' লভিছেন স্থ্, তুয়ের মিলনাঘাতে বিচিত্র বেদনা নিত্য বর্ণ-গৃদ্ধ-গীত করিছে রচনা,

# হে রমণী, ক্ষণকাল আদি' মোর পাশে চিত্ত ভরি' দিলে দেই রহস্ত আভাদে।'

তাই 'বিশ্ববিজয়িনী পরিপূর্ণ প্রেমমূর্তিখানি' প্রিয়জন মুখে পরমক্ষণে বিকাশ-পায়, তাই ভালবাসায় ও পূজায় পার্থক্য নাই। এই প্রিয়জনমুখে বিশ্বপ্রিয়ার রহস্থ আছে বলিয়াই বোধ হয় কবি রমণীকে 'অধেকি মানবী' ও 'অধেকি কল্পনা' বলিয়া ভাবিয়াছেন। নারী শুধু বিধাতার স্বৃষ্টি নহে—পুরুষ তাহার আপন মন্তর হইতে সৌন্দর্য সঞ্চার করিয়া, তাহাব প্রদীপ্ত বাসনা দিয়া নারীকে গড়িয়াছে এবং তাহার উপর নৃতন মহিমা অর্পণ করিয়াছে।

#### বৈষ্ণৰ-প্ৰভাৰ

রবীন্দ্র-কাব্য-সাধনায় দেখা যায় যে, ইন্দ্রিয়জ কাম দেহের রূপের সাহায়ে তাহার মনোজগতে প্রবেশ করে এবং প্রেমের দেহহীন জ্যোতি বাসনার মালিশু হইতে মুক্ত হইয়া তুইটি প্রাণের প্রীতির মধ্যে ঠিকরাইয়া পড়িলে সমস্ত বিশ্বের প্রেমিক-প্রেমিকার হাসি ও কারা শুনিতে পাওয়া যায়। এই দেহাতীত ও দেহহীন মিলন হইল সীমাহীন—ইহা দেশকালের সীমাকে অতিক্রম করিয়া অনস্তের পথে ধাবিত হয়। সংস্কৃত-কাব্যে প্রেমের এই বিশ্ব-মিলন-রস নাই। সেখানে ভোগ-রসের লালসা আছে, দেহ-সৌন্দর্যকে প্রাধান্থ দেওয়া আছে, কিন্তু সেখানে যুগল নরনারীর মধ্যে বিশ্বের প্রীতিরস উচ্ছুসিত হইয়া উঠে নাই। বৈষ্ণব সহজিয়াদের মধ্যে এই দেহজ প্রেম আদর্শ নয়—তাহারা দেহজ কামের অবলম্বনে দৈহিক আকাজ্জাকে পার হইয়া প্রীতিরসের পূর্ণ উপলব্ধির মধ্যে আত্ম-স্বরূপকে সাক্ষাৎ করিতে চাহেন। ডক্টর স্থরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত 'রবীন্দ্র-সাহিত্যে কান্তা প্রেম' বিশ্লেষণ করিতে যাইয়া বলিয়াছেন—

'ইন্দ্রিয়জ সভোগ, ইন্দ্রিয়জরতি বা শারীর আকর্ষণ ছাড়া আন্তররতি বা আন্তর আকর্ষণের কথা সংস্কৃত-সাহিত্যের কোন ¢কোন স্থলে দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সেই আন্তরপ্রীতি মান্ন্ষের সর্বাপেক্ষা গভীরতমঙ্গরূপে আত্মোপলিরিরপে কোথাও কোন প্রাচীন সংস্কৃত-সাহিত্যে বণিত আছে বলিয়া মনে হয় না। \* একাদশ বা দ্বাদশ শতাদী পর্যন্ত যে সমস্ত ভক্তিশান্তের উল্লেখ পাওয়া যায় তাহাতেও ভক্তিকে প্রেমরপে তাহার মাধুর্য-রসের মধ্যে উপলব্ধি করিতে দেখা যায় না। চণ্ডীদাসের মধ্যে আসিয়া আমরা দেখিতে পাই যে, মান্ন্যের অন্তত্তব একটি সর্বোচ্চ পদবীতে আরোহণ করিয়াছে। চণ্ডীদাস বলিতেছেন, 'স্বার উপরে মান্ন্যু সত্য তাহার উপরে নাই।' ছুইটি নরনারীর মধ্যে যে প্রীতি কামগন্ধহীন হইয়া, আপনার মাধুর্যে মান্নুষের চিত্তকে প্লাবিত করে তাহার মধ্যেই মান্নুষের শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি। 
তারতীয় সাধনার প্রধান দৃষ্টিই এইখানে যে, একত্ব-বৃদ্ধিরদ্বারা মান্নুষের অন্তর্নাত্ম পরিপ্রৃত করিয়া তোলা। জ্ঞানের পথে দার্শনিকেরা এই তত্ব প্রচার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। নরনারীর বিশুদ্ধ প্রেমের মধ্যে আত্মরূপী ভগবান অবতীর্ণ হইয়া আমাদের আত্মপ্রকাশের চরম সার্থকতা সম্পন্ন করেন এবং ভগবৎ প্রেমের মধ্যেও নরনারী-স্থলভ প্রেম মধ্রেজ্বল মৃতিতে পরম পদবীতে নীত হয়। ইহাই ভারতীয় প্রেম-সাধনার শেষ কথা। কিন্তু নরনারী-

<sup>&#</sup>x27;It is, however, curious that with the exception perhaps of the Megha-duta and the Gita-Govinda (with their numerous imitations), Sanskrit love-poetry usually takes the form, not of a systematic well-knit poem, but of single stanzas, standing by themselves, in which the poet delights to depict a single phase of the emotion or a single erotic situation in a complete and daintly finished form..... Sanskrit lyric poets delight in depicting the playful moods of love, its aspect of lila, in which even sorrow becomes a luxury. They speak to us, no doubt, in tones of unmistakable seriousness; but when they touch a deeper chord, the note of sorrow is seldom poignant but is rendered pleasing by a truly poetic enjoyment of its tender and pathetic implications. In this both the theory and practice of Sanskrit poetry agree.......This tendency of Sanskrit love-poetry towards a highly erotic description of feminine charms and its essentially realistic view of love as a passion explain partly the Indian conception and ideal of feminine beauty. It is remarkable that in describing feminine charms, only such details are selected as have a frank sexual appeal, but at the same time the Sanskrit poets are not blind to the spiritual beauty which transcends mere physical charms.' (Dr. Sushil Kumar De 393 Treatment of Love in Sanskrit Literature.)

প্রেমের মধ্যে বিশ্বজগতের প্রীতিরস মিলিত হয়, ইহা ভারতীয় চিন্তাপ্রণালীর সম্পূর্ণ অন্থগত নহে।' (রবি-দীপিতা)

ভারতীয় প্রেমচর্চার প্রথম প্রকাশ দেহজ কামে ও ইন্দ্রিয়জ প্রীতিতে; দিতীয় প্রকাশ দেহসীন আন্তররতিতে এবং তৃতীয় প্রকাশ আন্তররতি হইতে, যেখনে প্রেমিক ও প্রেমিকা উভয়েই গৌণ, প্রেমই মুখ্য। রবীন্দ্রনাথের প্রেমসাধনা দেহজরপকে অতিক্রম করিয়া চিত্তলোকে আসন গ্রহণ করিয়াছে এবং তাহার পর সেই সাধনায় ভিতর হইতে বাহিরে, যুগল হইতে বিশ্বে, আগ্রকাল হইতে অনন্তন্তনালের নানা উপলব্ধি রহিয়াছে। এই যে প্রেমাম্পদকে উপলব্ধি—শুধু নিজের অন্তরে নয়, সকল প্রাণের মধ্যে, তাহার জন্মই প্রেম সীমা হইতে অসীমে চলিয়া যায়,—

'তুমি প্রশান্ত চির নিশিদিন, আমি অশান্ত বিরামবিহীন চঞ্চল অনিবার, যতদূর হেরি দিক্দিগন্তে তৃমি-আমি একাকার।'

রবীন্দ্রনাথ তাই প্রেমাম্পদকে বলিতে পারিয়াছেন যে, তোমার প্রেমের ছায়া আমাকে অতিক্রম করিয়া জগতে ছড়াইয়া পড়ে। এই সাধনায় ব্রতী বলিয়া কবি বলিয়াছেন—

> 'তুমি কি করেছ মনে দেখেছ, পেয়েছ তুমি সীমারেখা মম ? ফেলিয়া দিয়াছ মোরে আদি অন্ত শেষ করে' পড়া পুঁথি সম ? নাই সীমা আগে পাছে, যত চাও তত আছে, যতই আসিবে কাছে তত পাবে মোরে। আমারেও দিয়ে তুমি এ বিপুল বিশ্বভূমি এ আকাশ এ বাতাদ দিতে পারো ভরে'।

আমাতে ও স্থান পেত অবাধে সমস্ত তব জীবনের আশা ? একবার ভেবে দেখো এ পরাণে ধরিয়াছে কত ভালবাসা॥' (মানসী)

রূপভৃষ্ণাকে আশ্রয় করিয়া আমরা নারীর দিকে আরুপ্ত হই এবং এই আকর্ষণের সাহায্যে প্রেম প্রসার লাভ করে এবং সমস্ত বন্ধন ছেদন করিয়া আমরা রবীন্দ্র-কাব্যে নারীকে নিজের আত্মার সহিত একাত্মীভূত করি এবং তাহারই সাহচর্যে যুগযুগান্তরের নরনারীর সহিত, প্রাণময়ী প্রকৃতির সহিত, গ্রহচন্দ্রের সহিত, বিশ্বভূমার সহিত একটা সহজ সম্বন্ধ অন্ধৃত্তব করি। চিত্তধারার এই সর্বত্য ও সর্বতামুখী প্রসারণ রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রধান ও চরম কথা। তাই কবি বলিতে পারিয়াছেন—

প্রেম-সাধনার এই রীতি বৈষ্ণবের নহে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বাল্যকাল হইতেই বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের স্থমধুর রাগিণীতে আরুষ্ট হইয়াছিলেন। গোপী-প্রেমের আদর্শ রবীন্দ্রনাথের মনের উপর যে গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহা রবীন্দ্রনাথের নিজের স্বীকৃতিতেই পাওয়া যায়—

'Fortunately for me a collection of old lyrical poems composed by the poets of the Vaishnava Sect came to my hand when I was young. I became aware of some underlying idea deep in the obvious meaning of these love-poems. I felt the joy of an explorer who suddenly discovers the key of the language lying hidden in the hieroglyphs which are beautiful in themselves. I was sure that these poets were speaking about the supreme Lover, whose touch we experience in all our relations of love—the love of nature's beauty, of animal, the child, the comrade, the beloved, the love that illuminates our consciousness of reality. They sang of a love that ever flows through numerous obstacles between Man and Man the Divine, the eternal relation which has the relationship of mutual dependence for a fulfilment that needs perfect union of individuals and the Universal. (Religion of Man)

তাই রবীন্দ্র-কাব্যের প্রেম-সাধনায় বৈষ্ণব প্রভাব পরিলক্ষিত করা যায় এবং সেই প্রভাব সম্পূর্ণরূপে বৃধিতে হইলে বৈষ্ণবদর্শনের ভিত্তির কথা জানা প্রয়োজন। এখানে বৈষ্ণব দর্শনের একট্ট্ সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতেছি। প্রকৃতি পুরুষকে চায়, পুরুষের সহিত 'সঙ্গম' ইচ্ছা করে। বৈষ্ণব দর্শনে শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র পুরুষ আর সকল নারীই প্রকৃতি। প্রেমিক ভক্ত নিজেকে প্রকৃতি করিয়া সেই একমাত্র পুরুষে কামার্পণ করেন। এই ভজনে কামের বর্জন করিতে হয় না, শোধন করিতে হয়। প্রেমলীলায় ভগবান রমণ—ভক্ত রমণী। প্রেয়সীর প্রিয়তমের প্রতি যে ভাব, ভক্তের ভগবানের প্রতি সেই ভাব। তাই প্রকৃত কামানন্দ অপ্রাকৃত ভূমানন্দে উল্লেশিত হয়। ভক্তের যেমন উৎকণ্ঠা, ভগবানেরও তেমন উৎকণ্ঠা থাকে। সাধনার নানা পথ আছে। যিনি জ্ঞানমার্গী সাধক, শ্রীকৃষ্ণ তাহার নিকট ব্রহ্মারপে—যিনি যোগমার্গী সাধক, শ্রীকৃষ্ণ তাহার নিকট ভগবানরূপে প্রকাশিত হন। কর্ম, জ্ঞান, যোগ—সকল সাধনা হইতে

এই সংক্ষিপ্ত পরিচয় শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত 'প্রেমধর্ম' হইতে গৃহীত।

ভক্তিই শ্রেষ্ঠ এবং ভক্তির পরিপক অবস্থা প্রেম। ইহাই বৈষ্ণব দর্শনের উপদেশ।

দার্শনিকের দৃষ্টি লইয়া দেখিতে গেলে পরমাত্মাকে তুইভাবে দেখা যায়—বৈদান্তিক ভাবে এবং বৈষ্ণবিক ভাবে। বৈদান্তিকের দৃষ্টি নিবিশেষ ভাবে, নিবিকল্প ভাবে এবং নিগুণ ভাবে। বৈফবের দৃষ্টি সবিশেষ ভাবে, সবিকল্প ভাবে এবং সগুণ ভাবে। বৈদান্তিকের প্রণালী —প্রণিধান, বৈষ্ণবের প্রণালী —প্রেম। প্রণিধান হইল সমাধি—যাহা বুদ্ধির অতীত, বুদ্ধির ভূমি অতিক্রম করিয়া প্রতি-বোধে আরোহণ করা হয়। প্রেম হইল নিজেকে ভগবানের মধ্যে বিলয় করিয়া দেওয়া। ধারণা, ধাান ও সমাধি (concentration, meditation and contemplation)—ইহা প্রণিধান লভা, যোগা সাধা। বৈষ্ণবের মনে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি যথেষ্ট নয়—ইহাকে প্রেমে পরিণত করিতে হইবে। এই প্রেম-ভক্তিতে নানা রস আছে যথা, শান্তরতি, দাস্তরতি, স্থারতি, বাংস্লারতি ও মধুররতি। মধ্ররতি হইল ভগবানে কামার্পণ-কৃষ্ণ কান্ত, ভক্ত কান্তা। এই মধুর রদের দ্বিবিধ সংস্থান—স্বকীয়া ও পরকীয়া। স্বকীয়া—বৈকুঠে লক্ষ্মীগণ ও পুরে রুক্মিণী আদি পত্নীগণ, আর পরকীয়া-বুন্দাবনে গোপীগণ। এই পরকীয়া প্রেমই শ্রেষ্ঠ। পতি-পত্নীর মিলন স্বকীয়া —গোপীপ্রেম পরকীয়া। ভগবান স্বকীয়ার পতি ও পরকীয়ার উপপতি। যে কামিনী অন্তরঙ্গ অনুরাগবশে ইহলোক-পরলোক উপেকা করিয়া পরপুরুষে আত্মসমর্পণ করে, যে লৌকিক ধর্মের অপেক্ষা রাখেনা —সেই পরকীয়া। পরকীয়াতত্ত শ্রেষ্ঠ কারণ যেখানে বহু বারণ. যেখানে বাধ্য হইয়া প্রচ্ছন্ন কাম-সেবা, যেখানে নায়কের পক্ষে নায়িকা এবং নায়িকার পক্ষে নায়ক তুর্লভ, সেইখানেই কামের পরাকাষ্ঠা। স্বকীয়ার প্রেমে শুধু মিলন, বিরহ নাই। গোপী-প্রেমের মর্মকথা হইল এই যে, গোপীগণ দেহ-গেহ বিসর্জন দিয়া, লোকধর্ম-বেদধর্ম উপেক্ষা করিয়া শ্রীকৃষ্ণে প্রাণমন সমর্পণ করেন; সমস্ত গৃহকার্যের ভিতর অনুরক্ত চিত্তে অশ্রুকণ্ঠী হইয়া শ্রীকুষ্ণের নাম গান করিতে থাকিবেন। তাহাদের তন্তমন শ্রীকৃষ্ণদারা পূর্ণ—সিন্ধু আসিয়া যেন ঘটে প্রবেশ করিয়াছে —তাই ঘট সামলাইয়া রাখা যায় না। রাসোৎসবে শ্রীকৃষ্ণের ভুজদণ্ড-দার। কঠে আলিঙ্গিতা হইয়া গোপবধুরা চরম সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। ব্রজগোপীর সাধনা প্রেমভক্তিযোগদারা কুঞে একাত্মতা প্রাপ্তি এবং এই সাধনার সোপান, কুঞের অনত সৌন্দর্যে মুগ্ধা হইয়া তাঁহার পদমূলে সর্বস্ব সমর্পণ করা। রাধা হইল প্রধানা গোপী—রাধিকার প্রেম-নিবেদন বৈফব সাহিত্যে অপূর্ব। রাধা কৃষ্ণ-লালসায় অধীর হইলেন—দিন দিন তাহার সঙ্গম উৎকণ্ঠা প্রবল হইতে প্রবলতর হইল। রাধা শ্রীক্রঞ্জের বাঁশি শুনিলেন—তথন শ্রীরাধা অভিসারে চলিলেন। মোহিনী উমা যোগিনী সাজিয়া কঠোর তপস্তা করিয়া মহাদেবকে পাইয়াছিলেন। প্রিয়তনের আহ্বানে রাধার এই অভিযান নিজেকে কই দিয়া নয়— নিজেকে ত্যাগ করিয়া—নিজের কুল, মান, লাজ, ভয়। সেই ঝঞ্চাবাত সহিয়া বৃষ্টিতে ভিজিয়া রাধা একাকী তৃর্গম, নির্জন ও অন্ধকার পথ পার হইয়া কুঞ্জদ্বারে উপনীত হইলেন—রাধাক্সফের সঙ্গম ঘটিল। রাধা আকণ্ঠ ভরিয়া সেই মিলন সুধা পান করিলেন। কিন্তু ইহাই প্রেম-অভিযানের শেষ নহে। এই মিলনের পর মানের ছর্মোগ ও মাথুরের ছর্ভোগ। মান, লজ্জা, ভয়—ইহা ত্যাগ না করিতে পারিলে সত্যিকারের মিলন হয় না। তাই তাঁহার মান ত্যাগ করিতে হইল,—দেহাবরণের লজ্জা, লোকলজ্ঞা ত্যাগ করিতে হইল, লোকভয় ছাড়িতে হইল। কিন্তু এই ত্যাগের পূর্বে বিরহের আগুনে পুড়িতে হইল—অর্থাৎ মানের পর মাথুর, সঙ্গমের পর বিরহ। এই বিরহ-যাতনা পার হইয়া কৃষ্ণ-রাধার পুনর্মিলন হইল—এই মহামিলনে রাধা কুষ্ণের সহিত একত্রীভূত হইলেন। এই মিলন পার্বতীর মিলন অপেকাও নিবিড়তর। নদী যেমন নাম-রূপ হারাইয়া সমুদ্রের সহিত মিশ্রিত হয়—এই মহামিলনেও সেই মিশ্রণ। এই মহামিলনের পূর্বে কত আপেক্ষ বিক্ষেপ, কত উচ্ছাস-নিশ্বাস, কত হা-হুতাশ, কত সন্ত্রাস, বিশ্বাস, আশ্বাস, কিন্তু পরিণামে কত স্বস্তি, কত শান্তি, কত আনন্দ। এই মহামিলনে বিরহ নাই। বেদান্তের অভিমত, প্রণিধানের ফলে 'ব্রহ্মসাযুজ্য'; বৈষ্ণবের অভিমত, প্রেমের ফলে মহামিলন।

যে-ধর্ম ও দর্শনের প্রেরণায় বৈষ্ণব পদাবলী সাহিতা রচিত হইয়াছে. তাহার সহিত যথায়থ পরিচয় না থাকিলে বৈষ্ণবের প্রেমতত্ত্ব আমাদিগের নিকট সুস্পষ্ট হইবে না এবং তাহা অত্যন্ত স্পষ্ট না হইলে রবীন্দ্র-কাব্যের প্রেমতত্ত্ব বৈষ্ণব-প্রভাব কতথানি বিস্তৃত, তাহা ধরা যাইবে না। তাই বৈষ্ণব পদাবলী যাহা অবলম্বন করিয়া সাহিত্যে এতবড় আসন অধিকার করিয়াছে, তাহা সংক্ষেপে পাঠক-পাঠিকার সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছি। ইহা আলোচনা করিলে আমরা দেখি যে, বৈষ্ণব সাহিতো নায়ক শ্রীকৃষ্ণ বহুবল্লভ, রবীন্দ্র-কার্যের নায়ক বিশ্বপ্রণয়ী। রাধা-প্রেম ও গোপীপ্রেম একমাত্র পুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে অবলম্বন করিয়া বিকাশ লাভ করিয়াছে এবং শ্রীকুষ্ণের সহিত মহামিলনে সার্থক হইয়াছে: রবীন্দ্র-কাব্যের প্রেয়সী প্রিয়তমকে খুঁজিয়াছে সর্বমানবের মধো, সমস্ত বিশ্বের মাঝে। রবীন্দ্র-সাহিত্যে অরেষণ-ই প্রধান, তাই তাঁহার সাধনা কাব্য-প্রধান; মহা-মিলনের শান্তিতে তাঁহার কাব্য-সাধনা শান্ত হইতে পারে নাই। বৈষ্ণব সাহিত্যে তন্ময়তা আছে, কারণ দয়িতকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে না, শুধু মিলনের জন্ম ছুটিতে হইবে। রবীন্দ্র-কাব্যে বিস্তৃতি, ব্যাপকতা ও বৈচিত্র্য আছে—রবীন্দ্রনাথ অন্বেষণের অভিযানে বাহির ইইয়াছেন: তাঁহার প্রেয়সী চিত্তলোকে আরোহণ করিয়া বিশ্বলোক লুপ্ঠন করিবার জন্ম বাহির হইয়াছেন, তাই রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত প্রেমের সহিত বিশ্বের নিবিড সংযোগ আছে। প্রকৃতির ভিতর যে আদান-প্রদান চলিতেছে; পদকর্তাগণ তাহার সহিত প্রণয়ীর বেদনাকে অঙ্গীভূত করেন নাই। রবীন্দ্র-কাব্যে নিখিলের প্রণয়-রহস্ত প্রকাশিত হইয়াছে। প্রকৃতির সহিত যে নরনারীর আন্তর যোগ আছে. তাহা বৈষ্ণব কবিগণ অন্ত-সন্ধান করেন নাই। গোপীপ্রেমে তন্ময়তা আছে, রহস্তা নাই: দেহমন বিকাইয়া বিলয়ের ইচ্ছা আছে কিন্তু সেই মিলনে নিজেকে স্বতন্ত্র রাখিয়া

উপলব্দি করিবার আদর্শ নাই। রবীন্দ্রনাথ রহস্তময়ীর পূজারী—ভাঁহার জীবন-দেবতা বা পরাণবঁধু ভাঁহাকে ধরা দেয় না; ভাহার ক্ষণে ক্ষণে মিলন, ক্লংণ ক্লংণ বিরহ, এবং তিনি বিরহের মধ্যেও মিলন খুঁজিয়া বেড়ান। রাধার প্রেমলীলায় পূর্বরাগ, মিলন ও বিরহ আছে। রবীন্দ্র-কাব্যেও সেই মধুর-রস আছে, সেখানেও মিলন-বিরহের খেলা আছে, তাঁহারও অনুভূতির নিবিড়তা আছে, যদিও কোন বিশেষ নায়ক-নায়িকা সেই কাবো স্থান পায় নাই। বৈষ্ণব-কাবো দয়িতকে পাইতে হইবেই—ইহার আশ্রায়ে প্রেমতত্ত্ব পরিপুষ্ট। রবীন্দ্র-কার্য্যে সেই পাওয়ার চেয়ে খোঁজার তাগিদ বেশি। বৈষ্ণব দর্শনকে বাদ দিয়া বৈষ্ণবের প্রেমতত্ত্ব বুঝা যায় ন। কিন্তু রবীক্স-কাব্যের প্রেমতত্ত্ব বুঝিতে হুইলে কোন বিশিষ্ট সাধনা বা দুর্শনের প্রয়োজন হয় না। গোপীপ্রেমে যে-একাগ্রতা ও একনিষ্ঠা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা সতাই বিস্ময়কর। রবীন্দ্র-কাব্যের প্রেম-সাধনায় মাঝে মাঝে সংশয় আসিয়াছে। রাধার অভিমান আছে কিন্তু সেই অভিমান সংশয়-প্রস্তুত নয়। বৈঞ্চব-কাব্যের মত রবীন্দ্র-কাব্যে দৈহিক সৌন্দর্যের বর্ণনা আছে, বল্লভের সহিত মিলন আছে এবং বিরহ আছে। রবীন্দ্র-কাব্যের প্রেমতত্ত্ত পরকীয়া-প্রেমে পুষ্ট, তাই মিলনই শেষ কথা নয়; বিরহের ভিতর দিয়া, তুঃথের ভিতর দিয়া মিলনকে সার্থক করিবার চেষ্টা আছে।

বৈষ্ণব কাব্যে যে দেহের বর্ণনা আছে তাহার সার্থকতা হইল এইখানে যে, ক্লফের দেহের প্রত্যেক অণু গোপীগণকে বিমুগ্ধ করিয়াছে এবং প্রধানা গোপী রাধা তাঁহার দেহের তরঙ্গ দিয়া, যৌবনের মাদকতা দিয়া, অঙ্গের ভঙ্গিমা দিয়া প্রিয়তমকে চঞ্চল এবং নিজেকে ভোগ্যা করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

'নীলাম্বরে কিবা কাজ তীরে ফেলে এস আজ ঢেকে দিব সব লাজ স্থনীল জলে।' 'ফেলগো বসন ফেল— ঘ্চাও অঞ্চ ।
পর শুধু সৌন্দর্যের নগ্ন আবরণ
স্থর বালিকার বেশ কিরণ বসন ।
পরিপূর্ণ তন্ত্বগানি—বিকচ কমল,
জীবনের যৌবনের লাবণ্যের মেলা।
বিচিত্র বিশের মাঝে দাঁভাও একেলা।

#### ক্রীর লিথিয়াছেন—

'যো স্থপ চাহে তো লজ্জা ত্যাগে প্রিয়সে হিলমিল লাগে।'

বৈষ্ণব দর্শনে প্রিয়তমের সহিত মিলিতে হইলে প্রেমিকা-রমণীকে নগ্ন হইতে হয়, তাই গোবিন্দদাস বলিয়াছেন—

> 'কণ্ঠের ভূষণ কলঙ্কের হার, নাসার ভূষণ গন্ধ। পীরিতি ভূষণ প্রতি তন্ত্মন, কহয়ে দাস গোবিন্দ।'

রবীন্দ্র-কাব্যে ধর্ম-সংগীতেও প্রেমের স্থর আছে। তিনি ভগবানকে প্রেমে, আনন্দে, সেবায় বরণ করিয়াছেন, ভালবাসিয়াছেন। আমাদের প্রাচীন ঋষিগণেরও এই দৃষ্টি। তাই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

'God with us is not a distant God; He belongs to our homes, as well as to our temples. We feel His nearness to us in all the human relationship of love and affection, and in our festivities. He is the chief guest whom we honour. In seasons of flowers and fruits, in the coming of the rain, in the fulness of the autumn, we see the hem of His mantle and hear His foot-steps. We worship Him in all the true objects of our worship and love Him wherever our love is true. In the woman who is good we feel Him, in the man who is true we know Him, in our children He is born again and again, the Eternal Child. Therefore, religious songs are our love songs.' (Personality)

গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য ও গীতালী-কাব্যে রবীন্দ্রনাথের বৈষ্ণবিক দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়—এখানে পূর্বরাগ, মিলন ও বিরহ আছে। কিন্তু সাধারণতঃ রবীন্দ্র-কাব্যের বিরহ দৈহিক মিলনের পরে এবং মহামিলনের পূর্বাবস্থা নহে। রবীন্দ্র-কাব্যে প্রিয়তমের জন্ম আকৃতি প্রথম আদে যৌবনের আকর্ষণে, সেই আকর্ষণ চিতলোকে প্রবেশ করিয়া প্রিয়তমকে পাইবার জন্ম ব্যাকুলতা প্রকাশ করে এবং সেই গাকুলতা বিশ্বদেবতার পানে ছুটিয়া যায় সর্বমানবের মধ্য দিয়া, সমস্ত বিশ্ব-প্রকৃতির ভিতর দিয়া এবা তারপর সমস্ত বিশ্বময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। বৈষ্ণব-প্রেমিকা প্রিয়তমের বাঁশি শুনিয়া ছুটিয়া যায়, প্রিয়তমের সহিত সঙ্গম লাভ করিয়া আকণ্ঠ স্থবা পান করে এবং পরে বিরহের ভিতর দিয়া মহামিলনে পৌছায়। তাই বৈষ্ণব সাহিত্যে পূর্বরাগের ব্যথা ও বিরহের বেদনা তই বিভিন্ন পর্যায়ের রস; রবীন্দ্র-কাব্যে এই ত্ই শুরের সীমাচিক্ত সব সময় স্পন্ত থাকে মা।

### রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন—

'কোধায় আলে। কোথায় ওরে আলো, বিরহানলে জালোরে তারে জালো। রয়েছে দীপ না আছে শিখা এই কি ভালে ছিল রে লিখা, ইহার চেয়ে মরণ সে যে ভালো। বিরহানলৈ প্রদীপথানি জালো।'

বৈষ্ণব মহাজনেরা বিরক্তের দশ দশা বলিয়াছেন, যথা, চিন্তা, উন্ধিন্ততা, উদ্দেগ, বিশীর্ণতা, মলিনতা, প্রলাপ, বাাধি, উন্মাদ, মূর্ছা ও মৃত্যু। মৃত্যুই বিরক্তের চরম দশা। রবীন্দ্রনাথও সেই মৃত্যুকে বিরহজালা হইতে শ্রেয়ঃ ভাবিতেছেন। এই বিরহানলে রাধা জ্লিয়াছিলেন—

'এতেক সহিল অবলা বলে। ফাটিয়া যাইত পাষাণ হলে॥' (চণ্ডীদাস) শ্রীরাধা বিরহের দশায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন—

'নহে শ্রাম শ্রাম শ্রাম

ভার তমু করব বিনাশ।'

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থকা এই যে, তিনি বিরহানলে প্রদীপ জালিয়া মিলন খুঁজিয়া লইবেন, কিন্তু রাধার বিরহদশা কুষ্ণের সহিত একত্রীভূত হইবার জন্য-এই বিরহানল সেই মহামিলনের আভাস এবং সেই মিলন না হইলে এই বিরহ, এই কুল, মান, লজ্জা-ত্যাগ অর্থহীন। রবীন্দ্র-কাবো রাধার তন্ময়তা, একাগ্রতা ও একনিষ্ঠার অভাব থাকিলেও কবির অন্তভৃতি আপেক্ষিক বিস্তৃতি ও বৈচিত্রা লাভ করিয়াছে—বিরহানলে প্রদীপ জ্বলিয়া সম্পূর্ণভাবে দাহিত হইলেও তিনি বার্থ নহেন, কারণ বিরহের মধ্যে মিলন, তুঃখের ভিতর আনন্দ, মরণের ভিতর জীবনকে উপলব্ধি করিবার সূক্ষান্তভৃতি হাঁহার আছে। এই বিচিত্রতার খরশাণ পথে রবীন্দ্রনাথের কাবাসাধনা ঋজুগতিতে অগ্রসর হইয়াছে: কোন বিশিষ্ট সাধনপন্থাকে আশ্রয় করিয়া আধ্যাত্মিক লোকে আরোহণ করিতে তিনি চেষ্টা করেন নাই। ফলে, সম্ভূতির নিবিডতা, বিস্তৃতি ও এশ্বর্যা রবীন্দ্র-কাবোর বিশেষ সম্পদ হইয়। দাড়াইয়াছে—বৈষ্ণৰ সাহিত্য বিশিষ্ট তত্ত্বে পরিপুষ্ট বলিয়া যতখানি তন্ময়তা আনিতে পারিয়াছে ততথানি সহজ ও স্বাভাবিক ব্যাপ্তি স্ষ্টি করিতে পারে নাই। তাহাতে রসের অভাব ঘটে নাই কিন্তু ঐশ্বর্যের অভাব ঘটিয়াছে: প্রেমের অভাব ঘটে নাই কিন্তু বিচিত্রতার অভাব ঘটিয়াছে।

তাই রবীন্দ্রনাথ বলেন—

'অমন আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গেলে
চলবে না,
এবার হৃদয়-মাঝে লুকিয়ে বোসো
কেউ জানবে না কেউ বলবে না।'

ইহাতেও বৈষ্ণবিক চঙ্ আছে, কিন্তু বৈষ্ণব দর্শন নাই। ইহাতে মধুর রসের সাহায়ো প্রিয়ার উৎকণ্ঠা লইয়া ভগবানকে ভাবিবার, খুজিবার এবং পাইবার চেষ্টা আছে, কিন্তু বৈষ্ণব প্রেমিকার মিলন এই 'ল্কিয়ে' 'হৃদয়-মাঝে' স্থান রচনা করিয়া নহে: সেই রাধাকুষ্ণের পুন্মিলন হইল মিশ্রণ—

> 'তহু তম্ব মিলনে উপজ্ল প্রেম। মরকত বৈছন বেচুল হেম॥ কমলে মধুপ বেন পাওল সঙ্গ তুই তম্ব পুলকিত প্রেম তরঙ্গ।'

রবীন্দ্র-কাব্যে আমরা যেখানে অঙ্গে অঙ্গে মিলন দেখিয়াছি সেই মিলন রাধা-ক্ষের মহামিলন নয়, 'কালিন্দীর কোকিল-কৃজিত কেলিকুজ-কুটীরে'র মিলন, যখন 'নিতি নিতি ঐছন করত বিলাস।' এই মিলন তখনও 'মানের ছুযোগ ও মাথুরের ছুর্ভোগ' পার হয় নাই। রবীন্দ্রনাথ হিয়ার মিলনকে এবং বিশ্বের সহিত যোগকে প্রাধান্ত দিয়াছেন, কারণ তিনি বিশ্বাস করেন—

'বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো
সেইথানে যোগ তোমার সাথে আমারো।
নয়ক বনে নয় বিজনে,
নয়ক আমার আপন মনে,
সবার যেথায় আপন তুমি, হে প্রিয়,
সেথায় আপন আমারো।'

রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব সাহিত্যের মধুর রসদ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছেন যথেষ্ট কিন্তু তাহার মিলনে মিশ্রণের বা একাত্মীভূত হইবার চেষ্টা নাই। কারণ তিনি দেহের মিলন দিয়া হিয়ার বাঁধন বাঁধিবেন, এবং হিয়ার মিলনস্ত্রে বিশ্বের সঙ্গে বন্ধন দৃঢ় হইবে। তাঁহার বিশ্বদেবতা ব্যক্তি-বিশেষ নহে। তাই রবীন্দ্র-কাব্যে এত বিস্তৃতি, অথচ এত নিবিভূতা। রবীন্দ্র-কাব্যে বৈষ্ণবিক স্থুর ও গমক আছে কিন্তু সেই

স্থুরেই রবীন্দ্রসংগীত ভরপুর নয়। বৈষ্ণব সাহিতোর মধুর ভাব হইতে তিনি নিজেকে বাঁচাইতে চেষ্টা করেন নাই। তাই তিনি ভগবানকে বলিবার অধিকার পাইয়াছেন—

'দ্বা তোমার হাওয়া লাগলে হিয়ায় তবু কি প্রাণ গলবে না ?'

'মৃথ ফিরিয়ে রব তোমার পানে এই ইচ্ছাটি সফল কর প্রাণে।'

'আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার পরাণস্থা বন্ধ হে আমার।'

ভগবানের ক্ষণিক অস্পষ্ট পরশন পাইয়া কবি নিজেকে ধিক্কার দিতেছেন—'সে যে পাশে এসে বসেছিল, তবু জাগিনি।' এই যে প্রিয়ার মাধুর্য লইয়া ভগবানকে ডাকা, এইখানে বৈষ্ণব-প্রভাব অন্ততব করা যায়।

কিন্তু কোন বৈষ্ণব রবীন্দ্রনাথের স্থারে গাহিবেন ন।—
'প্রভু ভোমা লাগি আঁথি জাগে;
দেখা নাই পাই
পথ চাই,
দেখ থ মনে ভালো লাগে।'

বিরহের ব্যাথার ভিতর রবীন্দ্রনাথ আনন্দের স্বাদ পাইয়াছেন—তাই কবির 'পথ চাওয়াতেই আনন্দ'। বৈষ্ণব সাহিত্যের বিরহে এই পথচাওয়ার আনন্দ নাই। রাধার প্রাণনাথ ছাড়া গতি নাই, তাই বিরহানলে
তিনি পুড়িতে লাগিলেন—'অগ্নি যথা নিজধাম দেখাইয়া অবিরাম
পতঙ্গেরে পুড়াইয়া মারে।' রাধার তন্তু কান্ত-প্রেম-বিষে জর্জরিত—তাই
বিরহের কোন অবস্থাই তাঁহার ভাল-লাগার অবস্থা নয়। রবীন্দ্রকাব্যের বিরহের রূপ ও বৈষ্ণব সাহিত্যের বিরহের রূপ সম্পূর্ণ আলাদা।

তবৃও রবীন্দ্র-কাব্যে বৈষ্ণব-প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। গীতাঞ্চলি-কাব্যে রবীন্দ্রনাথ একটি কবিতায় বলিতেছেন—তোমার পথের ধূলায় আমার মাথা নত করিয়া দাও, সকল অহংকার ডুবাও চোথের জলে। সেই কাবোই তিনি বলিতেছেন—

> 'নিভৃত প্রাণের দেবতা যেথানে জাগেন এক।, ভক্ত সেথায় থোলো দ্বার, আজ লবো তাঁর দেথ।।'

এয়েন মানিনী রাধার মান-তাগে। সাধন-পথে ভক্তকে দীনাতিদীন হটতে হটবে, তাই রবীন্দ্রনাথ সকল অহংকার ডুবাইয়া তাঁহার প্রিয়তমের পদপ্রান্তে মাথা নত করিয়া প্রার্থনা করিতেছেন। বৈঞ্চব সাহিতেছ অবশ্য রাধার মান শেষ হইলে 'কলহান্তরিতা'র (reconciliation) প্রেম-বৈচিত্রা—তারপর মাথুর, অর্থাং বিরহ। রবীন্দ্র-কাব্যে বৈঞ্চব সাহিত্যের এত স্তরবিভাগ আশা করা যায় না। তব্ও ভক্ত অভিমান বিসর্জন দিয়া রবীন্দ্র-কাব্যে বলিতে পারিলেন—

> 'কেন চোথের জলে ভিজিয়ে দিলাম না√ শুক্নো ধূলো যত ? কে জানিত আসবে তুমি গো অনাহুতের মত ?'

কারণ পথের হুংখ দিবার ভক্তের ইচ্ছা ছিল না,—ঐ বেদনা ভক্তের হৃদয়ে গভীর ক্ষতদাগ দিয়া গিয়াছে। এ যেন বৈষ্ণবের সেই উৎকণ্ঠা—

'এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা
কেমনে আইল। বাটে
আঙ্গিনার পরে তিতিছে বধুয়া
দেখে যে পরাণ ফাটে।'

নৈঞ্ব হৃদয়ের নিবিড়ত। রবীন্দ্র-কাব্যে উপলব্ধি করা যায়—

'না চাহিলে ভোমার মুখপানে

হৃদয় আমার বিরাম নাহি জানে,

কাজের মাঝে ঘুরে বেড়াই যতে।

ফিরে কুলহারা সাগরে।'

এই যে প্রিয়তমকে একদণ্ড না দেখিলে বিরাম হারাইতে হয়, ইহা রাধা-ভাবের লক্ষণ—

> 'আরো প্রেমে আরো প্রেমে মোর আমি ডুবে যাক নেমে। স্থাধারে আপনারে তুমি আরো আরো—আরো কর দান।'

বিনা-প্রয়োজনের ভাকে
ভাকবো ভোমার নাম
শেই ভাকে মোর শুধু শুধুই
পূরবে মনস্কাম।

'ওগো রুদ্র, ছু:থে স্তথে এই কথাটি বাজলো বুকে— তোমার প্রেমে আঘাত আছে নাইকো অবহেলা।'

রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব ভক্তের মত তাঁহার প্রিয়তমের নাম-মাহাত্ম্য প্রচার করিয়াছেন। তিনি 'গীতি-মাল্য'-এর একটি কবিতায় বলিতে-ছেন—আমার রক্তধারার ছন্দে দেহবীণার তারে তোমার নামের ঝংকার বাজিয়া উঠুক, আমার সব আকাজ্জায়, আশায় তোমার নামটি শিখার মত জ্বলুক এবং সকল ভালবাসায় তোমার নামটি লেখা থাকুক। কারণ— 'সকল কাজের শেষে তোমার নামটি উঠুক ফ'লে, রাথবো কোঁদে হেসে তোমার নামটি বুকে কোলে। জীবনপালে সক্ষোপনে র'বে নামের মধু, তোমায় দিব মরণক্ষণে তোমারি নাম বঁধু।'

রাধা যখন বয়ঃসন্ধিতে উপনীত হইয়া কদ্ম্বের মূলে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া অধীর হইলেন, সেই অবস্থা বর্ণনা করিতে গিয়া চণ্ডীদাস বলিলেন—

> 'পুলকে পূর্যে অঙ্গ আঁথে ঝরে জল ভাষা নেহারিতে আমি হইযে বিকল।'

রবীক্সনাথও সেই গোপীভক্তের মত বলিতেছেন—

'আমার ত্'টি মুখ নয়ন
নিজা ভুলেচে।
আজি আমার হৃদয়-দোলায
কেগো তুলিছে।
তুলিয়ে দিলো হুখের রাশি
লুকিয়ে ছিলো যতেক হাদি,
তুলিয়ে দিলো জনমভরা
বাথা-অতলা।'

রাধা বাঁশি শুনিলেন 'বনমাঝে কি মনমাঝে।' রবীন্দ্রনাথ বাঁশি শুনিলেন মনমাঝে। বিচ্ছেদের বেদনার ভিতর দিয়া রবীন্দ্রনাথ যে-মিলনের পাত্রটি পাইলেন, তাহার স্থরই 'গীতালি'-কাব্যে ঝংকুত হইয়া উঠিয়াছে। তাই তিনি বলিতে পারিলেন— 'তৃংধের বরষায়
চক্ষের জ্বল যেই
নাম্লো
বক্ষেব দরজায়
বক্ষুর রথ সেই
থাম্লো।

'এভদিনে জানলমে যে কাঁদন কাঁদ্লেম সে কাহার জভা। ধভা এ জাগারণ ধভা এ ক্লোন, ধভা রে ধভা।'

এই 'পরশের তিয়াষ' মিটিল, মিলনের পাত্রটি পূর্ণ হইল, তাহাতে কবির 'জাগরণ' হইল। কবি এই জাগরণকেই চাহিয়াছিলেন—ইহা মহামিলনের বিলয়-প্রাপ্তির অভিলাষ নহে। কবি জানেন, 'আঘাত করি নিলে জিনে, কাড়িলে মন দিনে দিনে।'

কৃষ্ণ-লালসায় রাধা অধীর স্ইলেন-তথন
'ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবাব তিলে তিলে আইদে যায়। মন উচাটন নিশ্বাস স্থন কৃদ্ধ কাননে চায়।'

রবীন্দ্রনাথ ব**লিলেন**—
'আমি যে আর সইতে পারিনে। স্থারে বাজে মনের মাঝে গো কথা দিয়ে কইতে পারিনে কোন্ গুণী আজ উদাস প্রাতে মীড় দিয়েছে কোন বীণাতে গো ঘরে যে আর রইতে পারিনে।

'পথ দিয়ে কে যায় গো চলে ভাক দিয়ে সে যায়। আমার ঘরে থাকাই দায়।' রবান্দ্রনাথের মিলনরীতি হইল এইরূপ—

> 'আমার সকল রসের ধারা তোমাতে আজ হোক না হার।। জীবন জুড়ে লাগুক পরশ, ভুবন ব্যোপে জাগুক হরষ,

তোমার রূপে মরুক ডুবে আমার ত্র'টি আঁথিতারা।

আমার এই

দেহখানি

তুলে ধরো,

তোমার ঐ

দেবালয়ের

প্রদীপ করো,

নিশিদিন

আলোক-শিথা

জনুক গানে।

অধ্যাপক বিশ্বপতি চৌধুরী 'কাব্যে রবীন্দ্রনাথ'-প্রন্তে রবীন্দ্রনাথের কবিতা এবং বৈষ্ণব কবিতার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিতে গিয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহার মর্মকথা এই ঃ

'বৈষ্ণব পদাবলী রচিত হইয়াছে বৈষ্ণব লীলা-তত্ত্বকে ভিত্তি করিয়া। স্থতরাং লীলাতত্ত্ব এথানে প্রতিষ্ঠিত সত্য। ব্যক্তিগত জীবনের সাধনার ভিতর দিয়াই হউক অথবা পূর্ববর্তী ভক্ত সাধকগণের প্রবৃতিত পথে চলিয়াই হউক, ইহারা ভগবানের লীলাতত্বটিকে মনের মধ্যে স্কপ্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহার পর পদাবলী রচনা করিতে বদিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের নিকট সসীম এবং অসীমের এই লীলাভম্বটি প্রতিষ্ঠিত সত্য নয়—ইহা তাঁহার জীবন পথে চলিতে চলিতে ধীরে ধীরে, একট্ একট্ করিয়া সঞ্চয় করা সত্য। তাই ইহা কোথাও কোন স্থনিদিষ্ট রূপ লইতে পারে নাই—অথবা কবি ইহাকে কোন স্থনিদিষ্ট রূপ দিতে সাহস করেন নাই। তাঁহার নিকট এই লীলারহস্ত অনম্ভ বিচিত্র। বৈষ্ণব কবিরা ভগবানকে একেবারে অন্তর্মভাবে পাইতে চাহিয়াছেন এবং সেই জক্ত তাঁহার ঐশ্বর্যের দিকে, তাঁহার মহিমার দিকে আদে নজর দেন নাই। রবীক্রনাথ চান ভগবান তাহার সমস্ত ঐশ্বর লইয়াই এই ধূলার পৃথিবীতে নামিয়া আহ্ম। বৈষ্ণব কবিরা আমাদের অভিবড স্থানিদিষ্ট পার্থিব সম্পর্কগুলির মধ্যে ভগবানকে সম্পূর্ণভাবে সীমাবদ্ধ করিয়াই নিশিষ্ট ছিলেন; কেননা যাহাদের জন্ম তাহারা এই সকল বৈষ্ণব পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন তাহাদের চারিদিকে বৈষ্ণব লীলাভত্তেব একটি আবহাওয়া পূর্ব হইতে প্রস্তুত ছিল, যাহার মধ্যে বাস করিয়া এই সকল পাঠক তাহাদের ভগবানটিকে এই সকল অভিবড স্থানিদিষ্ট পাথিব সম্পর্ক-বন্ধনের ভিতর হইতেও অনায়াদে থুঁজিয়া বাহির করিতে পারেন। রবীক্রনাথ কিন্তু কোন প্রতিষ্ঠিত ধর্মমত বা লীলাতত্ত্বে ভিত্তির উপর তাঁহার কবিতাকে দাঁড় কবান নাই।'

কাজী আবতুল ওতুদ তাহার 'রবীপ্র-কাব্যপাঠ-গ্রন্থে বলিয়াছেন—

'মোটের উপর বৈষ্ণবের প্রেমের ধাত রবীক্রনাথের নয়। বৈষ্ণব মৃতি বাদী, রাধারুষ্ণ এক স্থন্দর রস্থন বিগ্রহ ব'লেই বৈষ্ণব তা অবলম্বন কবে আনন্দ পান। কিন্তু রবীক্রনাথ রহস্থাময়ের পূজারী। সে রহস্থাময় তার কাছে 'জলে স্থানে' 'নানা আকারে' ধরা দেন। কবি নিজের গাঢ় অক্সভৃতিতে কথনো তাঁর চরণ ছুঁতে পারছেন। কথনো মৃত্যুর বেশে তিনি কবির মনোনেত্রে আবিভূতি হচ্ছেন। এই জন্মই স্থানীর আধাান্মিক সাধনার সঙ্গেও তাঁর কিছু অমিল রয়েছে, স্থাও পার মানেন, শাস্তের সত্যকে জীবনে উপলব্ধি করতে চেটা করেন। বাস্তবিক রবীক্রনাথের সাধনার নৃতন্ত বেশি ক'রে চোথে পড়ে। তাইবিফবের 'সহজ ভক্তি'র স্থ্র রবীক্রনাথে পান না বলে অনেককে

ছঃথ করতে দেখেছি। তাঁরা ভূলে যান, মান্তবের জীবন বিচিত্র, জীবনের সাথকতাও বিচিত্র।'

**ডক্টর সুবোধ সেনগুপ্ত এই সম্বন্ধে বলিয়াছেন**—

'তত্ত্বের দিক দিয়া প্রীক্ষফের বহুবল্লভতা ও প্রীরাধিকার এই ব্যাপারে দৌত্যের যে মৃল্যই থাক না কেন, ইহার অভিব্যক্তিতে প্রেষ্ঠ কাব্য স্পষ্ট হয় নাই।…… বৈষ্ণব পদাবলীতে ব্যাপকতার যে অভাব দেখিতে পাই, তাহার একমাত্র কারণ প্রীরাধার সহিত বিশ্বপ্রকৃতির সংযোগ নাই। প্রীরাধা একজন নায়িকা মাত্র। রবীক্রনাথ বৈষ্ণব-কাব্য ও অক্যান্ত কবির প্রেমের কবিতার তীব্রতা অট্ট রাথিয়া তাহার মধ্যে বিরাট ব্যাপকতা আনিতে চেষ্টা করিয়াছেন।…… শেলীর কবিতায় রক্তমাংশের সম্পর্কের পরিচয় কম। শেলী ক্ষুত্রতায় ভরা দীনা পৃথিবীকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নতুন জগং গড়িতে চাহিয়াছিলেন, যেথানে থাকিবে অনস্ত প্রেম, অনস্ত স্বাধীনতা। রবীক্রনাথের কাব্যের বৈশিষ্ট্য এই যে, তাহাতে রক্তমাংশের নিবিড্তা ও কল্পলাকের বিরাট বিস্তৃতি—উভয়েরই সন্ধান পাওয়া যায়। বৈষ্ণব পদাবলী, কীট্সের কাব্য ইয়াছে তাহার সঙ্গে শেলীর কাব্যবণিত প্রেমের সাদৃষ্ঠ নাই; কিন্তু রবীক্রনাথের কাব্যে উভয় প্রকারের রসের সমন্বয় হইয়াছে।' (রবীক্রনাথ)

## শ্রীশশিভূষণ দাসগুপ্ত বলেন—

'এই যে বৈষ্ণবদৃষ্টি—যাহা জগৎকে একেবারে মায়া বলিয়া উড়াইয়া দেয় না,—অথবা এই জগৎ-ব্যাপারের অন্তর্গচূ স্থজনি শক্তিকে মিথ্যা বলিয়া অস্বীকার করে না, এই দৃষ্টিভঙ্গিট একটি বিশেষ রূপ লাভ করিয়াছে রবীক্রনাথের কাব্য-স্থাইর ভিতরে,—এইস্থানেই রবীক্রনাথের সত্যকার বৈষ্ণবতা। রবীক্রনাথের এই যে বিশিষ্ট বৈষ্ণব দৃষ্টিভঙ্গি তাহা তাহার বিশেষ কোন কাব্য বা রচনার ভিতর দিয়াই যে একটা স্বযৌক্তিক দার্শনিক মতবাদ রূপে দানা বাধিয়া উঠিয়াছে, একথা বলা যায় না।

বৈষ্ণবতার ভিতরে একদিকে পাইতেছি হেগেলের দৃষ্টিভঙ্গির সমগ্রতা ও ব্যাপকতা,—অক্যদিকে পাইতেছি বৈষ্ণবদের প্রেমের গভীরতা। (বাঙলা সাহিত্যের নবযুগ)

একথা ঠিক যে, পদাবলী সাহিত্য রবীন্দ্র-কাব্যের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, কিন্তু প্রভৃত্ব করিতে পারে নাই। উল্লিখিত সমালোচকবর্গও তাহা স্বীকার করিয়াছেন—যদিও প্রভাবের রূপ তাহারা স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেন নাই।

রবীন্দ্রনাথের সাধনার পথ আমরা তাঁহার নৈবেল্য-কারো আবিষ্কার করিতে পারি। উপনিষদের সাধনা তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়াছে, বৈষ্ণব দর্শন তাঁহাকে টানিয়াছে, বিদেশী মহাজনের দৃষ্টিভঙ্গি তাহার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, কিন্তু তিনি কাহাকেও গুরু বলিয়া মানেন নাই। অর্থাং, কোন প্রতিষ্টিত সাধনার সংকীর্ণ পথ অবলম্বন করিয়া তিনি তাহার কাব্য-সাধনার পথে অগ্রসর হয়েন নাই। আধুনিক যুগের সমস্তার রং ভিন্ন, চলিবার পথ আলাদা, তাই কবির আধ্যাত্মিক জীবন সেই আধুনিকতাকে উপেক্ষা করিয়া গড়িয়া উঠে নাই। কবি বিচিত্র অন্তর্ভুতি ও জীবনের বিভিন্ন রসের ভিত্র দিয়া তাঁহার বিশ্বদেবতার কাছে আসিয়াছেন; তাঁহার কাছে কিছুই অর্থহীন নয়। কবি নিজের অন্তরের সমস্ত দ্বার খোলা রাখিয়াছিলেন। এই চঞ্চল ও বিচিত্র সংসারের যত ছায়ালোক, যত ভুল, যত ধূলি, যত তুংখশোক, যত ভালোমন্দ, যত গীতগন্ধ সবই কবির অন্তরে প্রবেশ করিয়াছিল। কিন্তু সাক্ষে ভগবানও তাঁহার হৃদয়ে পৌছিতে পারিয়াছেন। কবি যেন শুনিতে পাইলেন—

'দেই সাথে তোর মৃক্ত বাতায়নে আমি অজ্ঞাতে অসংখ্যবার এসেছিছু নামি। দ্বার ক্রথি' জপিতিস্ যদি মোর নাম কোন পথ দিয়া তোর চিত্তে পশিতাম।' (নৈবেছা)

কবি বৈষ্ণবের নাম-সংকীর্তনের পরিধির ভিতর তাহার সাধনার পথকে 'সংকীর্ণ' করিতে চাহেন নাই। তিনি ব্যাপকতার পক্ষে। তিনি শুধু ভক্তি চাহেন, মুক্তি চাহেন না, কারণ কবি বিশ্বাস করেন যে, ভগবানের পতাকা যাহাকে অর্পণ করা হয়, তাহাকে বহিবার শক্তিও দেওয়া হয়।

তাই কবি বলিলেন—

'আমি তাই চাই ভরিয়া পরাণ
ছংগেরি সাথে ছংগেরি ত্রাণ,
'তোমার হাতের বেদনার দান
এড়ায়ে চাহি না মুকতি।
ছংগ হবে মোর মাণিক
সাথে যদি দাও ভকতি।'

এই কথা কবি বলিতে পারিলেন কারণ তাঁহার পথ-চলাতেই আনন্দ এবং পথ-চলার বিরাম তিনি প্রার্থনা করেন নাই। কিন্তু এই পথচলায় কবি 'জ্ঞানহাবা উদভান্ত উচ্চল-ফেন ভক্তিমদ-ধারা' গ্রহণ করিতে বলেন নাই, যে-ভক্তি 'তোমারে ল'য়ে ধৈর্য নাহি মানে, মুহুতে বিহবল হয় নৃত্যগীতগানে ভাবোনাদ মন্ত্তায়', তাহাও তিনি চাহেন নাই। যে-ভক্তি-অমৃত 'স্বকর্মে দিবে বল, বার্থ শুভ চেষ্টারেও করিবে সফল আনন্দে কল্যাণে, সর্বপ্রেমে দিবে তৃপ্তি, সর্বত্বংখ দিবে ক্ষেম, সর্বস্থাে দীপ্তি দাহহীন', সে-ভক্তি যেন কবির সমস্ত জীবনে, প্রাণে, অন্তভৃতিতে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। এই প্রার্থনা বৈষ্ণবের প্রার্থনা নহে, বৈদান্তিকের প্রার্থনা নহে; ইহা রবীন্দ্রনাথের নিজম্ব সাধনার ধন। উপনিষ্দের ঐশ্বর্যে তাহা রূপবান, বৈষ্ণবের মাধুর্যে তাহা উজ্জ্বল এবং সর্বমানবভার আদর্শে ভাষা সম্পূর্ণ। \* রবী-জনাথ ভাষার সাধন-পথের চলার শেষ চাহেন না। তিনি অবসর মাগেন নাই তিনি শুধ জাগিয়া উঠিতে চাহিয়াছেন। যে-স্থরের আগুণ কবির প্রাণে লাগিল. সে-আগুন স্বথানে ছড়াইয়া গেল। তাই বৈষ্ণব দর্শন হইতে মুক্তি লাভ কবিয়া কবি বলিতেছেন—

<sup>\* &#</sup>x27;আমাদের মনে হয়, নান। সংকার-জয়য়য়য় হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে রাজ। রামমোহনের যে প্রতিবাদ আর মহয়ি দেবেক্রনাথে প্রতিফলিত বাঙালী-য়ীবনের যে নব ঈশপ্রাণতা, বাংলা সাহিত্যে তার এক বড় সার্থক লা লাভ হয়েছে এই নৈবেল্প কাব্যে।' — কাজী আবহল ওতুদ।

'আকাশে ছই হাতে প্রেম-বিলায় ও কে ?

সে-স্থা গড়িয়ে গেল লোকে-লোকে।
গাছের। ভরে' নিলো সবুজ পাতায়,
ধরণী ধরে নিলো আপন মাথায়।
ফুলেরা সকল গায়ে নিলো মেথে
পাথীবা পাথায় তা'রে নিলো এঁকে।
ছেলেরা কুড়িয়ে নিলো মায়ের বুকে,
মায়েরা দেথে নিলো ছেলের মুথে।
সে যে ঐ ছংগণিথায় উঠলো জলে'
সে যে ঐ ছংগণিথায় উঠলো জলে'
সে যে ঐ বিদীর্ণ বীর-স্কন্ম হ'তে
বহিলো মরণ-রূপী জীবনস্রোতে
সে যে ঐ ভাঙাগড়ার তালে তালে
নেচে যায় দেশে দেশে কালে কালে।' (গীতি-মালা)

ইহাই কবির প্রেমতত্ত্ব—ইহারই প্রেরণায় কবি বলিয়াছেন—

'বাজাও আমারে বাজাও। বাজালে যে স্থরে প্রভাত-আলোরে সেই স্থরে মোরে বাজাও!'

তাই—

'তোমার কাছে চাইনে আমি অবসর। আমি গান শোনাব গানের পর।

রবীন্দ্রনাথের সাধনার শেষ নাই, এই সাধনায় মিলন থাকিলেও বৈষ্ণবের মহামিলন নাই। তিনি বলিয়াছেন—

> 'সেই তো আমি চাই সাধনা যে শেষ হবে মোর সে ভাবনা তো নাই।

ফলের তরে নয় তো থোঁজ।

কে বইবে সে বিষম বোঝা,

মেই ফলে ফল ধ্লায় ফেলে

আবার ফুল ফুটাই।

এমনি ক'রে মোর জীবনে

অসীম ব্যাকুলতা,

নিত্য নৃতন সাধনাতে

নিত্য নৃতন বাথা।

পেলেই সে তো ফুরিয়ে ফেলি,

আবার আমি হ'হাত মেলি;

নিত্য দেওয়া ফুরায় না যে

নিত্য নেওয়া তাই।' (গীতালি)

কবি নিজেকে শেষ করিয়া দিতে চাহেন না এবং এই খোঁজা শেষ হইবে না বলিয়া হাঁহার কোন ছংখ নাই। ইহা অবৈঞ্চবিক চিত্তের ভাবনা। কোন বৈঞ্চব কবি এই অশেষ অন্নেষণকে এত উৎকণ্ঠাহীন আনন্দের স্থার বলিতে পারিতেন না—

'তোমার থোঁজা শেষ হবে না মোব,

যবে আমার জীবন হবে ভোর।

চলে যাবো নব জীবন-লোকে

নৃতন দেখা জাগবে আমার চোথে,

নবীন হয়ে নৃতন দে আলোকে

পরবো তব নব্যিলন ডোর।

তোমার থোঁজা শেষ হবে না মোর।'

এই অনন্তলীলার প্রতি কবির কী গভীর দরদ—এই দরদ বৈষ্ণব কবির মিলনের দরদ হইতে এক হিসাবে নিবিড়তর; এর বিস্তৃতি ও বৈচিত্রা অনেক বেশি। রবীন্দ্রনাথের মূল সাধনা এইখানে।

'আমার ধর্ম'-প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলিয়াছেন—

'আমার রচনার মধ্যে যদি কোন ধর্মতত্ত্ব থাকে, তবে সে হচেচ এই যে, পরমান্থার সঙ্গে জীবাত্মার সেই পরিপূর্ণ প্রেমের সম্বন্ধ উপলব্ধিই ধর্মবােধ, যে-প্রেমের একদিকে দৈতে, আরেক দিকে অদ্বৈত্ত: এক দিকে বিচ্ছেদ, আরেক দিকে মিলন; একদিকে বন্ধন, আর একদিকে মুক্তি। যাব মধ্যে শক্তি এবং সৌন্দর্য, রূপ এবং রস, সীমা এবং অসীম এক হয়ে গেছে: যা বিশ্বকে স্বীকার করেই বিশ্বকে সত্যভাবে অতিক্রম করে, এবং বিশ্বেব অতীতকে স্বীকার করেই বিশ্বকে সত্যভাবে গ্রহণ করে, যা যুদ্ধের মধ্যেও শান্তকে মানে, মন্দেব মধ্যেও কল্যাণকে জানে এবং বিচিত্রের মধ্যেও এককে পূজা করে। আমার ধর্ম যে আগ্রমনীর গান গায়, সে এই :—

ভেঙ্কে ছয়ার, এসেছো জ্যোতির্ময়, তোমারি হউক জয়। তিমির-বিদার উদার অভ্যাদয়, তোমারি হউক জয়! হে বিজয়ী বীর, নবজীবনের প্রাতে নবীন আশার থজা তোমার হাতে, জীর্ণ-আবেশ কাটো স্তক্ষাের ঘাতে বন্ধন হোক ক্ষয়! তোমারি হউক জয় ! এসো তঃসহ, এসো এসো নিদ্যি, তোমারি হউক জয়। এসো নির্মল, এসো এসো নির্ভয়, তোমারি হউক জয় প্রভাতপূর্য, এসেছো ক্রুসাজে, হঃখের পথে তোমার তুর্য বাজে, অরুণ-বহ্নি জালাও চিত্তমাঝে, মৃত্যুর হোক লয়। ভোমারি হউক জয়।

শিল্প সাধক ও অধ্যাত্ম সাধকের পথ বিভিন্ন—এই তথা ও সত্য জানা না থাকিলে রবীক্রনাথের ধর্ম-সাধনার মর্ম বুঝা যাইবে না। অজিতকুমার এই তুই সাধনার পার্থক্য স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়া বলিয়াছেন—

শিল্প সাধকের কাছে তাহার নিজের বিশেষ রূপটাই বড়, সমস্ত বিশকে সেই রূপের ছাচে ঢালাই করিতে পারিলে তবেই তাহার তৃপ্তি। বিশ্ব তার জন্ম, সে বিশ্বের জন্ম নয়। বিশ্ব তাহার উপকরণ, সে যেমন খুসি তাহাকে গাড়িবে, ভাঙিবে। এই জন্মই তাহার কোথাও নিঃশেষে আত্মান নাই, কেবলি আত্মগ্রহণ আছে। অর্থাৎ সে কেবলি আপনার আধারের মধ্যে বিশ্বকে গ্রহণ করে, বিশ্বকে বিশেষ করিয়া লয়। অধ্যাত্ম সাধকের পথ একেবারে ইহার উন্টা। তাহার কাছে বিশ্বই বড়; আপনাকে বিশ্বের মধ্যে নিঃশেষিত করিতেই তাহাব তৃপ্তি। সে বিশ্বের জন্ম, বিশ্ব তার জন্ম নয়। বিশ্বরূপের কাছেই তাব আত্মানন সম্পূর্ণ হইলেই তবেই তাহার সাধনার সম্পূর্ণতা।

মাজকাল এই তৃট সাধনার মধ্যে প্রকাণ্ড ভেদ দাঁড়াইয়া গিয়াছে কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ভাঁচার কাব্য-সাধনায় সেই ভেদের মধ্যে অভেদ-ভত্ত্ব আবিন্ধাৰ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ খামথেয়ালী শিল্পী নহেন অথবা পর্মধ্বজাঁ নহেন। তিনি খাটি আদশবাদী-—তিনি বিশ্বের জন্ম এবং বিশ্ব ভাঁচার জন্ম। নিজের সঙ্গে ও বিশ্বের মঙ্গে মিলন-সাধন হওয়াতে ভাঁচার আদশবাদ গড়িয়া উঠিয়াছে। তিনি শিল্পসাধকের আদশে আপনাৰ মধ্যে বিশ্বকে গ্রহণ করিয়াছেন এবং অধ্যাত্ম-সাধনার প্রভাবে বিশ্বের মধ্যে নিজেকে বিস্তার করিয়া সার্থকিতা খুঁজিয়াছেন; ভাঁহার নিজেকে আত্মহন আছে, আত্মদনভ আছে। ভেদের মধ্যে এক্যকে খুঁজিয়া লওয়া হিন্দু-সাধনার এক বিশিষ্ট ধর্ম এবং এই ধর্মবাধের সঙ্গে শিল্পসাধনা ও অধ্যাত্ম-সাধনার যোগস্ত্র পাওয়া যায়। তাই এই আদশবাদের সহিত হিন্দু-সাধনার যোগ স্কুম্পষ্ট। আদর্শবাদীর এই দৃষ্টি ব্যাথা। করিয়া Sir S. Radhakrishnan বলিয়াছেন—

'Instead of being a self-contained individual, each empirical self is the expression or focussing of something beyond itself. However self-conscious or self-determining, the human being is not absolutely individual. From the

first his world is equally real with himself and his interactions with it influence the growth of his individuality. The individual and the world co-exist and subsist together ...... Human progress lies in an increasing awareness of the universal working in man. He realises that his fragmentariness will be cured only if he is devoted to the whole. Fulness of life means service to the whole. So he strives after values, frames ideals and struggles to build up a world of unity and harmony'—(An Idealist View of Life).

মঙ্গলকে খুঁজিয়া মাহ্নুষ্ জীবের মধ্যে পাওয়া যায় ৷ রবীন্দ্রনাথ অমৃতলোকে পৌছিতে চেষ্টা করিয়াছেন ত্যাগের সহজ পথ দিয়া নয়, জীবনের সমস্ত পথ পার হইয়া। তিনি বিশ্বাস করেন যে, জীবন-পথের আঁকা-বাঁকা গলিঘুঁজি পার হইয়া তাহার চলিতে হইবে, এডাইয়া যাইবার উপায় নাই। পথের মধ্যে যে নদী বাধা দেয়, তাহাকে অতিক্রম করিতে হইলে পার হইতে হইরে. এডাইয়া যাইতে গেলে পথের সন্ধান হারাইয়া ফেলিতে হয়। তাই তিনি অমঙ্গলকে স্বীকার করিয়া মঙ্গল-লোকে পৌছিয়াছেন। ধর্ম-বোধের যে যাত্রা, তাহার প্রথমে জীবন, তাহার পরে মৃত্যু, তাহার পরে অমৃত। সস্তান মায়ের গর্ভে মা'কে সম্পূর্ণরূপে পায় না—বিচ্ছেদের সাহায়ে পাইতে হয়—ধর্মবাধের এই যাত্রাকে রবীন্দ্রনাথ নিজেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

'ধর্মবোধের প্রথম অবস্থায় শান্তং—মাত্রম তথন আপন প্রকৃতির অধীন—
তথন সে স্থথকেই চায়, সম্পদকেই চায়, তথন শিশুর মত কেবল তার রসভোগের
ত্থা, তথন তার লক্ষ্য প্রেয়। তারপর মহায়ত্বের উদ্বোধনের সঙ্গে তার বিধা
আসে; তথন স্থথ এবং তৃংথ, ভালো এবং মন্দ, এই তৃই বিরোধের সমাধান সে
থোঁজে,—তথন তৃংথকে সে এড়ায় না, মৃত্যুকে সে ভরায় না,—সেই অবস্থায়
শিবং, তথন তার লক্ষ্য শ্রেয়। কিন্তু এইখানেই শেষ নয়—শেষ হচ্চে প্রেম,
আনন্দ। সেখানে স্থথ ও তৃংথের, ভোগ ও ত্যাগের, জীবন ও মৃত্যুর গঙ্গায়ম্না
সঙ্গম। সেখানে অবৈতং। সেখানে কেবল যে বিচ্ছেদের ও বিরোধের সাগর
পার হওয়া, তা' নয়—সেখানে তরী থেকে তীরে ওঠা। সেখানে যে-আনন্দ,

দে ত তুঃথের ঐকান্তিক নিবৃত্তিতে নয়, তুঃথের ঐকান্তিক চরিতার্থতায়।' (সবুজ পত্র, ১৩২৪, আশ্বিন-কাতিক)

রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সাহিত্যে এই ধর্ম ই প্রচারিত ইইয়াছে— ইহাতে বৈদান্তিক বা বৈষ্ণবের প্রভাব থাকিলেও তাঁহাদের রীতি গৃহীত হয় নাই। তৃঃখকে আত্মসাৎ করিলে আনন্দ, বিরোধকে স্বীকার করিলে মিলন, মৃত্যুকে গ্রহণ করিলে জীবন—ইহাতে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব নাই কিন্তু জীবনকে প্রাধান্য দেওয়া আছে; ইহাতে পুঁথি-লেখা ধর্ম না থাকিলেও মানব-জীবনের মর্মকোষে এই সত্য প্রকাশিত। এই ধর্মবোধে উদ্বুদ্ধ বলিয়াই তিনি বলিতে পারিয়াছেন—

> 'অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো, সেই ত তোমার আলো। সকল ঘল্ম বিরোধ মাঝে জাগ্রত যে ভালো সেই ত তোমার ভালো। পথের ধুলায় বক্ষ পেতে রয়েচে ষেই গেহ সেই ত মোদের গেহ। সমর্ঘাতে অমর করে রুজ্রনিঠুর ক্লেহ সেই ত মোদের স্নেহ। সব ফুরালে বাকি রহে অদৃশ্য যেই দান সেই ত তোমার দান. মৃত্যু আপন পাত্র ভরি বহিছে যেই প্রাণ সেই ত তোমার প্রাণ। বিশ্বজনের পায়ের তলে ধুলাময় যে ভূমি সেই ত তোমার ভূমি। সবায় নিয়ে সবার মাঝে লুকিয়ে আছ তুমি সেই ত আমার তুমি।

এই যে ধর্মবোধ, ইহা বাহিরের শাস্ত্র হইতে আহ্নত নয়, লোকাচার হইতে গুহীত নয়। এই ধর্মসাধনা নিজের উপলব্ধিতে—চরম বেদনায় তাহাকে জন্ম দিতে হয়, নিজের হৃদয়ের শোণিত দিয়া তাহাকে প্রাণদান করিতে হয়। শুধু অভ্যাসের যোগে এই ধর্মকে লাভ করা যায় না, রবীন্দ্রনাথ লাভ করিতে চাহেনও নাই।

'গীতালী'তে একটি গান আছে যেখানে দেবতা একহাতে রূপাণ, আর এক হাতে হার লইয়া জয় করিতে অগ্রসর হইতেছেন। সেই দেবতা বীরের সাজে মরণের পথ দিয়া জীবনের মাঝে আসিতেছেন। মানুষ মৃত্যুর ভিতর দিয়া জীবনকে সতা করিয়া, বড় করিয়া, নৃতন করিয়া পাইতে চায়। মানুষ বলে—

'মরতে মরতে মরণটারে শেষ করে দে বারে বারে, তারপরে সেই জীবন এসে অাপন আাসন আাপনি লবে।'

এই বিশ্বাস আছে বলিয়াই মান্তুষ মরণের ভয়কে ছেদন করিতে চাহে এবং কবি প্রার্থনা জানাইতে সঙ্কোচ বোধ করেন না—

> 'মরণকে মোর দোসর করে' রেখে গেছ আমার ঘরে, আমি তারে বরণ করে রাথব প্রাণ্ময়।'

#### ্ স্থাদেশিকভা

আংশিক জীবন রবীন্দ্র-কাব্যে কথনও প্রাধাগ্য পায় নাই; যে-ভাব থণ্ডতার প্রাচীরে আবদ্ধ, সে-ভাব প্রশংসিত হয় নাই। সমগ্রতাবোধ রবীন্দ্রনাথের ভাবরাজ্যের বিশেষত্ব। তাই স্বদেশপূজায়ও তিনি সমগ্রতার কবল হইতে মুক্তি পান নাই। ভারতীয় সভ্যতা ও আদর্শ, বাংলার জলবায়ু ও মাঠঘাট তাঁহাকে যতই আকর্ষণ করুক না কেন, ইংরেজ শাসনের অমঙ্গলের দিক তাহাকে যতই আঘাত করুক না কেন, তিনি একথা প্রচার করিতে পারেন নাই যে, নিজের দেশকে, নিজেদের ত্র্লতাকে, নিজেদের অন্তায়কে স্বার বেশি ভালবাসিতে চ্ছারে। তিনি অন্তায় স্থিতে প্রস্তুত নহেন বলিয়া দেশের অন্তায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছেন, তিনি মানবের শোষণের বিপক্ষে বলিয়াই ইংরেজ শাসনের শোষণকে নিন্দা করিয়াছেন। তিনি দেশাস্থাবাধে যেমন সঞ্জীবিত, বিশ্বমানবের তৃঃথেও তেমনি ক্ষুর্ন। তাই তাঁহার স্থাদেশিকতা দল ও জাতির উপ্রে উঠিয়া গিয়াছে—যাঁহারা ক্ষু স্থার্থের বেড়ায় আবদ্ধ, বাতায়ন পথ দিয়া গৃহে যে আলোটুকু ঠিকরাইয়া পড়ে তাহারই কলকে চমকিত, তাঁহারা রবীক্রনাথের স্বাদেশিকতার ভিতর বিশ্ববাধ সমর্থন করিতে পারেন না। কিন্তু রবীক্রনাথ বিশ্বাস করেন যে, মন্তুষ্যাত্বের মঙ্গলকে যদি ন্যাশনালক বিকাইয়া নেয়, তবে ন্যাশনালকের মঙ্গলকেও একদিন ব্যক্তিগত স্বার্থ বিকাইতে আরম্ভ করিবে।

রবীজ্রনাথ স্বদেশী-আন্দোলনে যোগ দিয়াছিলেন। তিনি বাঙালীকে আত্মশক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে বলিয়াছেন, ইংরেজের অন্যায়ের বিরুদ্দে দাঁড়াইতে আহ্বান করিয়াছেন এবং সেই বন্ধন-শৃঙ্খলকে ভাঙিয়া দিবার জন্ম বারবার বলিয়াছেন। রবীজ্রনাথের বাণী দেশবাসীর চিত্তকে জাগ্রত করিয়াছে এবং তিনি জাগ্রতচিত্তকে আহ্বান করিয়াছেন দেশ-সেবার হুর্গম পথে। তিনি দেশসেবক, দেশকর্মীকে উদান্ত কপ্রে বলিয়াছেন যে, 'তোর ডাক শুনে যদি কেউ না আসে', তাহা হইলে একাকী এই হুরুহ যাত্রায় বাহির হইতে হইবে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে হইলে পা টলিলে চলিবে না, হৃদয় কাঁপিলে হইবে না। রবীজ্রনাথ কাব্যে, সংগীতে, তাহার স্বাদেশিকতার মর্মকথা প্রচার করিয়াছেন। ভারতের ধান-ধারণা, তপস্থা ও আদর্শ তাহাকে আকর্ষণ করিয়াছেন। ভারতীয় আদর্শের প্রতি কবির আকর্ষণ নৈবেল্য-কাব্যে নানাভাবে প্রচারিত হইয়াছে। সেই আদর্শকে ব্যাখ্যা করিয়া কবি লিখিলেন—

'হে ভারত, নৃপতিরে শিখায়েছো তুমি
তাজিতে মুকুটদণ্ড সিংহাসন ভূমি,
ধবিতে দরিদ্রবেশ; শিখায়েছো বীরে
ধর্মযুদ্দে পদে পদে ক্ষমিতে অরিরে,
ভূলি' জয়-পরাজয় শর সংহরিতে।
কর্মীরে শিখালে তুমি যোগযুক্ত চিতে
সর্বফল-স্পৃহা ব্রহ্মে দিতে উপহার।
গৃহীরে শিখালে গৃহ করিতে বিস্তার
প্রতিবেশী আত্মবন্ধু অতিথি অনাথে।
ভোগেরে বেঁধেছো তুমি সংযমের সাথে,
নির্মল বৈরাগ্যে দৈন্ত করেছো উজ্জ্বল,
সম্পদেরে পুণ্যকর্মে করেছো মঙ্গল
শিখায়েছো স্বার্থতাজি' সর্ব তুঃপঞ্থে
সংসার রাখিতে নিত্য ব্রহ্মের সন্মুধে।' (নৈবেছ)

এই আদর্শে কবি পরিপুষ্ট, এই আদর্শের তিনি ব্যাখ্যাতা এবং প্রচারক; এই আদর্শেরই তিনি একনিষ্ঠ সেবক। এই আদর্শ হইতেই তাঁহার স্বাদেশিকতা রূপ পাইয়াছে; তাই স্বার্থের সংঘাতে তিনি কাঁপিয়া উঠেন, ক্ষুত্রতাবোধ তাঁহাকে অবসন্ধ করিয়া দেয়। তাই আধুনিক দয়াহীনা সভ্যতা-নাগিনী যে কুটিল ফণা তুলিয়া গুপ্ত বিষ-ভরা দল্ড দিয়া মান্ত্র্যকে আঘাত করিতেছে, তাহাতে কবি ক্ষুত্র হইয়াছেন এবং যে-জাতীয়তাবোধে স্বার্থে স্বার্থে সংঘাত বাধে, লোভে লোভে সংগ্রাম ঘটে, 'প্রলয়-মন্থন ক্ষোভে ভদ্রবেশী বর্বরতা' পঙ্কশযা। হইতে জাগিয়া উঠে এবং লজ্জা-শরম ত্যাগ করিয়া জাতিপ্রেম নাম ধরিয়া পাশবিক বলের বন্যায় ধর্মকে ভাসাইতে চাহে, তাহার প্রতি কবির মমতা নাই, বরঞ্চ আমোঘ নির্মম বিরুদ্ধতাই আছে। তাই কবি লিখিলেন—

·'স্বার্থ যত পূর্ণ হয়, লোভ-ক্ষ্ধানল তত তার বেড়ে ওঠে,—বিশ্বধাতল আপনার খান্সবলি না করি' বিচার
জঠরে পুরিতে চায়।—বীভৎদ আহার
বীভৎদ ক্ষ্ণারে করে নিদ্যি নিলাজ,
তথন গজিয়া নামে তব কদ্রবাজ।
ছুটিয়াছে জাতি-প্রেম মৃত্যুর সন্ধানে
বাহি' স্বার্থ-তরী, গুপ্ত পর্বতের পানে।' (নৈবেছা)

রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তা-ধর্ম নৈবেল্য-কাব্যে ব্যাখ্যাত। \* কবি বলিতেছেন যে, হে রাজাধিরাজ, তোমার ল্যায়ের দণ্ড প্রত্যেকের হাতে অর্পণ করিয়াছ, প্রত্যেকের উপরে তাহার শাসন ভার দিয়াছ, সেই ত্রুহ কাজে যেন আমরা তুর্বলতা না দেখাই। কবির রসনায় সত্যবাক্য যেন 'থরথজা সম' ঝলকিয়া উঠে কারণ—

'অন্তায় যে করে আর অন্তায় যে সহে তব দ্বণা তা'রে যেন তৃণ সম দহে।'

তাই তিনি কোন অন্তায় মানিতে চাহেন না এবং কোন অন্তায় করিতেও প্রস্তুত নহেন। কবি তাঁহার প্রার্থনা জানাইতেছেন—

'চিত্ত যেথা ভয়শৃত্য, উচ্চ যেথা শির,
জ্ঞান যেথা মৃক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গণ-তলে দিবসশর্বরী
বস্থারে রাথে নাই থণ্ড ক্ষুদ্র করি,'
যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎসম্থ হ'তে
উচ্ছুদিয়া উঠে, যেথা নির্বারিত স্রোতে
দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায়
অজ্ঞ সহস্রবিধ-চরিতার্থতায়;

<sup>\* &#</sup>x27;বান্তবিক ক্রৈবার্নজিত এক অসাধারণ বলীয়ান আন্থার সাক্ষাৎই আমরা এই নৈবেজ-কাব্যের প্রায় সব জারগার পাই। আর এই জন্মই রবীন্দ্রনাথের এই কাব্যকে আমরা জার সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্যসমূহের অন্যতম বলে' জ্ঞান করি। কাব্যের উৎকর্ষ স্প্রীতে; আমরা দেখতে পাচ্ছি, এক ওজন্মল জাগ্রত আন্থা সেই স্বাধী-মহিমা লাভ করেছে এই কাব্যে। নৈবেজ কাব্যখানি মুসলমান-পাঠকের কাছে বিশেষভাবে অর্থপূর্ণ; মঙ্গলের অভিমুখে এমন ক্রৈবার্নজিত অগ্র-গভিই কোর্ঝানের ইস্লামের প্রিয়।'—কাজী আবহুল ওছ্বদ প্রণীত 'রবীন্দ্রকাব্যপাঠ'।

বেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালিরাশি
বিচারের স্রোভঃপথ ফেলে নাই গ্রাসি'
পৌরুষেরে করেনি শতধা, নিত্য বেথা
তুমি সর্ব কর্ম চিস্তা আনন্দের নেতা,—
নিজ হস্তে নিদর্ম আঘাত করি' পিতঃ,
ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগরিত।' (নৈবেছ)

এই প্রার্থনা কবির দেশাত্মবোধকে নূতন রূপ দিয়াছে। যাঁহারা দল গড়িতে চাহেন, দল ভাঙিতে চাহেন; যাঁহারা মঙ্গলস্টি না করিয়া শুধু বিরোধ-সৌধ গড়িয়া তুলিতে চাহেন; যাঁহারা নিজের অন্তায়কে ধর্মাসনে বসাইয়া অপরের অন্তায়ের তীব্র প্রতিবাদ করেন; যাঁহারা দেশ-সেবায় নিজের স্বার্থকে ভূলিতে চাহেন না এবং ক্ষুদ্রতার বন্ধনকে অতিক্রম করিতে পারেন না, তাঁহারা রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতার রূপের ছায়ায় ও শোভায় বিমুগ্ধ হইবেন না, হইতে পারেন না।

কবি নিজের জন্মভূমিকে প্রাণের অধিক ভালবাসেন—তাহার শোভা, সৌন্দর্য যতই তুচ্ছ হউক না কেন, কবির প্রাণে তাহা সঙ্গীতধারা স্থজন করে। তাই তিনি বঙ্গজননীকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে পারিয়াছেন—

'নমোনমো নমং, হৃদ্দরী মম জননী জন্মভূমি,
গঙ্গার তীর স্মিগ্ধ সমীর জীবন জুড়ালে তুমি।
অবারিত মাঠ, গগন-ললাট চুমে তব পদধূলি,
ছায়া-স্থনিবিড় শাস্তির নীড় ছোটো ছোটো গ্রামগুলি।
পল্লবঘন আম্রকানন, রাথালের থেলাগেহ,
স্তব্ধ অতল দীঘি কালোজল নিশীথ শীতল স্নেহ।
বৃক্তরা মধু বঙ্গের বধু জল লয়ে যায় ঘরে,
মা বলিতে প্রাণ করে আন্চান্, চোথে আদে জল ভ'রে।' (চিত্রা)

বাংলার পল্লীতে কুমারের বাড়ি, রথতলা, হাটথোলা, মন্দির— সমস্তই কবির চিন্তে বাঁশির তান তুলিয়াছে। তিনি বাঙালীকে 'ভাই ভাই এক ঠাঁই' হইতে বলিয়াছেন, বাংলার ভাই-বোনকে পারস্পরিক বিরুদ্ধতা ভুলিতে বলিয়াছেন। তিনি গাহিয়াছেন—

> 'বাংলার মাটি বাংলার জল, বাংলার বায়ু বাংলার ফল, পুণা হউক, পুণা হউক, হে ভগবান।'

অপরদিকে বাঙালীর অসম্পূর্ণ পঙ্গুজীবন দেখিয়া তিনি বলিয়াছেন যে, বাঙালীকে অন্ধ মোহ হইতে মুক্ত করিয়া দাও; তাহাকে নিষেধের ডোরে পদে পদে বাঁধিয়া রাখিয়ো না, প্রাণ দিয়া, ছংখ সহ্য করাইয়া ভালমন্দের সহিত সংগ্রাম করিতে দাও। কারণ বাঙালী সে নিজের, সে বিশ্বের, সে বিশ্বদেবতার; সম্ভান শুধু জন্মভূমির সম্ভান নহে। তাই তিনি বলিয়াছেন—

'পুণ্যপাপে হৃঃবে স্থাথ পতনে উত্থানে
মানুষ হইতে দাও তোমার সন্তানে।
সাতকোটি সন্তানেরে, হে মুগ্ধ জননী,
রেখেছ বাঙালী করে, মানুষ করোনি।' ( চৈতালী )

তিনি বাঙালীকে পূর্ণ হইতে বলিয়াছেন এবং দেশপ্রেমের এই পূর্ণরূপের ধ্যানই রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সাধনায় পাই।

কবি বিশেষ করিয়া সোনার বাংলাকে ভালবাসিয়াছেন, চিরদিন বাংলার আকাশ বাতাস তাঁহার প্রাণে বাঁশি বাজাইয়াছে। এই দেশের মাটি তাঁহার দেহের সহিত মনের সহিত মিশিয়াছে। এই দেশের গৌরব, সম্মান রক্ষা করিতে যত বিপদই আস্কুক তাহা বরণ করিতে হইবে। বারবার বাতি জ্বালাইলে তাহা হয়তো দেশসেবার বিরুদ্ধ বাত্যায় নিবিয়া যাইতে পারে কিন্তু তবুও সাহস হারাইলে ও ভাবনা করিলে চলিবে না। কবি বলিয়াছেন---

'যদি তোর ভাবনা থাকে,
ফিরে যা না—
ভবে তুই ফিরে যা না।
যদি তোর ভয় থাকে তো
করি মানা ॥'

কিন্তু দেশের ও দশের কাজে তিনি কোন অসম্মানজনক কাজ করিতে অক্ষম। যাহা অসত্য, অন্তায়, তাহা দূর করিতে হইবে, নিজের দেশের অন্তায়কেও, নিজের ব্যক্তিগত ক্ষুদ্রতাকেও। সত্যের জয় তিনি ঘোষণা করিয়াছেন, তাই রবীন্দ্র-সাহিত্যে স্বাদেশিকতা সর্বমানবের, সর্বকালের স্থায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত—

'যদি তৃঃথে দহিতে হয়
তব্ মিথাা চিন্তা নয়।
যদি দৈক্ত বহিতে হয়
তব্ মিথাা কর্ম নয়।
যদি দণ্ড সহিতে হয়,
তব্ মিথাা বাকা নয়
জয় জয় সত্যের জয়॥'

বঙ্গ-জননীর দ্বারে যে-শঙ্খ বাজিয়া উঠিয়াছে, তাহার আহ্বানে কবি বাহির হইয়াছেন; মাতার আহ্বান-বাণী ভুবনমাঝে রটাইতে হইবে, মাথা ভুলিয়া দেশমাতার স্তবগানে যোগ দিতে হইবে। এই জননীকে ছাড়িয়া গোলে তাঁহাকে ছোট করা হইবে। ভারত মাতার চরণে কবি শিক্ষা লইবেন, এই পণ তিনি করিয়াছেন; কারণ 'তব সনাতন ধ্যানের আসন মোদের অস্থিমজ্জা।' কবি সকাতরে ও সগৌরবে বলিলেন—

'তোমার ধর্ম, তোমার কর্ম
তব মস্ত্রের গভীর মর্ম
লইব তুলিয়া সকল ভূলিয়া
চাডিয়া পরের ভিক্ষা।

## তব গৌরবে গরব মানিব লইব তোমার দীক্ষা।'

এই ভারতের সাধনাকে কবি অন্তরের সহিত ভালবাসেন। যে-জীবন ভারতের তপোবনে ছিল, যে-জীবন ভারতের রাজসিংহাসনে ছিল, সে-মহাজীবনকে তিনি প্রার্থনা করিয়াছেন—

বিদেশী-শাসনের অন্থায়কে তিনি ক্ষমা করিতে পারেন নাই, এবং অসতা ও অন্থায় যে বেশিদিন টিঁকিয়া থাকিতে পারে, তাহা তিনি বিশ্বাস করেন না। তাই তিনি গাহিয়াছিলেন—

> 'ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে ততই মোদের বাঁধন টুটুবে।'

এবং 'বিধির বিধান কাটবে তুমি এমন শক্তিমান্।' এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া তিনি তাঁহার 'নাইট্' উপাধি ত্যাগ করিয়াছেন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে যিনি দাঁড়ান, তিনিই কবির শ্রদ্ধা পান। কবি অরবিন্দ ঘোষের রাজদণ্ড হইয়াছে শুনিয়া উদান্ত কপ্ঠে বলিয়াছেন যে, তাঁহার বেদনা হইতে দেশবাসী বল পাইবে; তাঁহার সত্যরক্ষা ও সত্যপ্রচার মিথ্যা হইবে না। দেবতার দীপ হাতে লইয়া যিনি আসিলেন, তাঁহাকে কোন রাজা শাস্তি দিতে পারেন না। কারণ,

'শান্তি ? শান্তি তারি তরে

যে পারেনা শান্তি ভয়ে হইতে বাহির
লক্ষিয়া নিজের গড়া মিথ্যার প্রাচীর,
কপট বেষ্টন; যে নপুংস কোনো দিন
চাহিয়া ধর্মের পানে নির্ভীক স্বাধীন
অস্থায়েরে বলেনি অস্থায়; আপনার

মহয়ত্ব, বিধিদন্ত নিত্য অধিকার যে নির্লক্ষ ভয়ে লোভে করে অস্বীকার সভামাঝে; তুর্গতির করে অহস্কার; দেশের তুর্দশা লয়ে যার ব্যবসায়, অম যার অকল্যাণ মাতৃরক্ত প্রায়; সেই ভীক্ত নতশির, চিরশান্তি তার রাজকারা বাহিরেতে নিত্য কারাগার। বন্ধন পীড়ন তৃঃথ অসম্মান মাঝে হেরিয়া তোমার মৃতি, কর্ণে মোর বাজে আত্মার বন্ধনহীন আনন্দের গান, মহীতীর্থবাত্রীর সঙ্গীত, চিরপ্রাণ আশার উল্লাস, গন্তীর নির্ভন্ন বাণী উদার মৃত্যুর।'

তাই কবি শিবাজীর পুণ্য চেষ্টাকে অবলম্বন করিয়া ভক্তিভরা সংগীতের মুর্ছনা স্বষ্টি করিয়াছেন; শিবাজীর তপস্থা কবির চিত্তলোকে নূতন উদ্দীপনা আনিয়াছে। তিনি 'শিবাজী-উৎসব' কবিতায় লিখিলেন যে, যাহা সত্য, তাহা মরে না, উপেক্ষায় বিস্মৃতির তলে ডুবাইয়া রাখিতে পারা যায় না। যাঁহারা সত্যের পূজারী, তাঁহারা হৃদয়ে আসন গ্রহণ করেন, ইতিহাসের মুখর মিথ্যাভাষণ তাঁহাদিগকে লোকচিত্ত হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ তাই বলিলেন—

'হে রাজ্ব-তপন্ধি বীর, তোমার সে উদার ভাবনা বিধির ভাগুারে

সঞ্চিত হইয়া গেছে, কাল কভু তার এককণা পারে হরিবারে ?

তোমার সে প্রাণোৎসর্গ স্বদেশ-লন্দ্রীর পূজাধরে

সে সতাসাধন

কে জানিত হয়ে গেছে চির-যুগ-যুগাস্তর-তরে ভারতের ধন।'

কবি স্বদেশের জন্ম এই 'প্রাণোৎসর্গকে' চিরকাল সম্মানের সহিত্ শ্রদ্ধার সহিত বরণ করিয়াছেন। কিন্তু স্বদেশ-পূজার ভিতর কোন ক্ষুত্রতা তিনি সহিতে পারেন না। যে-অক্যায়ের, অত্যাচারের আঘাতে 🗲 🕹 জর্জরিত হইয়া তিনি স্বদেশকে পূজা করিয়াছেন, স্বদেশ-পূজার সেবক ও পুরোহিতদের প্রশংসা করিয়াছেন, সে-অন্তায়ের ইঙ্গিতেই কবি বিশ্বের সমস্ত আঘাতকে নিজের অন্তরে অন্তভব করিয়া তাহার বিরুদ্ধে দাঁডাইয়াছেন। তাই কবি 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় বলিতেছেন, যেখানে ক্রন্দন ধ্বনি ধ্বনিত হইতেছে, যেখানে জর্জর বন্ধনে অনাথিনী সহায় মাগিতেছে, যেখানে ক্ষীতকায় অপমান অক্ষমের বন্ধ হইতে লক্ষ মুখ দিয়া রক্ত শুষিয়া পান করিতেছে, স্বার্থোদ্ধত অবিচার বেদনাকে পরিহাস করিতেছে, সঙ্কৃচিত ভীত ক্রীতদাস ছদ্মবেশে লুকাইতেছে; যাহারা নতশির মূক হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, শ্লানমুখে যাহাদের শতাকীর বেদনার করুণ কাহিনী লিখিত আছে, যাহাদের স্কন্ধে ভারের চাপ থাকার দরুণ চলার গতি মন্থর হইয়া আসে কিন্তু যাহারা প্রতিবাদ করেনা এবং যাহাদের অন্ধ কাডিয়া লইলে দীর্ঘপাসে ভগবানকে একবার ডাকিয়া নীরবে মরে, তাহাদের বাঁচাইতে হইবে। কবি তাই বাঁশি ছাডিয়া উঠিতে চাহিতেছেন—যেখানে আগুন লাগিয়াছে. সে-সাগুন তাঁহার নিবাইতে হইবে। তাই কবির অন্তায়ের বিরুদ্ধে অভিযান দেশকে অভিক্রম করিয়া সর্বমানবের, সমস্ত বিশ্বের প্রান্তে পৌছিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ বলিতে পারিয়াছেন—

'এই সব মৃচ শ্লান মৃক মৃথে
দিতে হবে ভাষা, এই সব শ্লান্ত শুদ্ধ ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা, ডাকিয়া বলিতে হবে,
মৃহুর্ত তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে,
যার ভয়ে তুমি ভীত, সে-অক্সায় ভীক্ন তোমা চেয়ে,
যখনি জাগিবে তুমি তখনি সে পালাইবে ধেয়ে।
যখনি দাঁড়াবে তুমি সশ্মুথে তাহার, তখনি সে
পথ-কুকুরের মতো সঙ্কোচ সত্রাসে যাবে মিশে।

দেবতা বিমূথ তারে, কেহ নাহি সহায় তাহার, মূথে করে আফালন, জানে সে হীনতা আপনার মনে মনে ।'

#### তাই কবি নিজেকে বলিতেছেন—

'কবি, তবে উঠে এসো যদি থাকে প্রাণ তবে তাই লহ সাথে, তবে তাই করো আজি দান। বড়ো তৃঃধ, বড়ো ব্যথা, সম্মুখেতে কষ্টের সংসার বড়োই দরিদ্র, শৃন্ত, বড়ো ক্ষুদ্র, বন্ধ অন্ধকার। অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়, চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল প্রমায়্, সাহসবিস্তাভ বক্ষপট।'

কবি অত্যায়কে এড়াইতে চাহেন নাই, অত্যায়কে দমন করিতে চাহিয়াছেন। এই বোধের অন্যপ্রেরণায় কবি সাহসীর গলায় মালা পরাইয়াছেন, এবং ভীরুকে ধিক্কার দিয়াছেন। তিনি বিপদকে অতিক্রম করিতে চাহিয়াছেন, তাই 'সহায় মোর না যদি জুটে, নিজের বল না যেন টুটে!' শক্তির বীভৎসতাকে কবি কোনদিন সহ্য করিতে পারেন না, ছ্র্বলের ক্রন্দন তাঁহাকে চঞ্চল করিয়াছে। 'বাতায়নিকের পত্রে' রবীন্দ্রনাথ লিথিয়াছেন—

'একদা আমাদের দেশে রাষ্ট্রীয় উচ্ছুম্খলতার সময় ভীত পীড়িত প্রজা আপন কবিদের মৃথ দিয়ে শক্তিরই স্তবগান করিয়াছে। কবিকঙ্কণ চণ্ডী, অন্ধদামঙ্গল, মনসার ভাসান, প্রকৃতপক্ষে অধর্মেরই জয়গান। সেই কাব্যে অন্তায়কারিণী ছলনাময়ী নিষ্ঠ্র শক্তির হাতে শিব পরাভূত। অথচ অভূত ব্যাপার এই যে, এই পরাভবের গানকেই মঙ্গলগান নাম দেওয়া হ'ল।
এই বড় ছ্:সময়ে কামনা করি শক্তির বীভৎসতাকে কিছুতে আমরা ভয় করব না, ভক্তিও করব না—তাকে উপেক্ষা করব, অবজ্ঞা করব।
আই বাতায়নে এসে বসেছি, অমনি দেখি আমাদের আছিনা থেকে উঠছে ছ্বলের কালা; সেই ছ্বলের কালায় আমাদের সমস্ত আকাশ একেবারে পরিপূর্ণ।

আজকের দিনে তুর্বল যত ভয়ংকর তুর্বল, জগতের ইতিহাসে এমন আর কোনদিনই ছিল না। বিজ্ঞানের ক্লপায় আজ বাছবল নিদাকণ তুর্জয়।'

সমগ্রতার উপাসক বলিয়াই কবি ভারতের মহামানবের সাগরতারে সকলকে আহ্বান করিতেছেন, ব্রাহ্মণকে সবার হাত ধরিয়া শুচি
হইতে বলিতেছেন। এই ভারতে 'একদিন বিরামবিহীন মহা ওঙ্কারধ্বনি
ফদয়-তত্ত্বে একের মন্ত্রে উঠেছিল রণরণি', তপস্থাবলে একের অনলে
বহুকে আহুতি দিয়া বিভেদ ঘুচিল এবং একটি বিরাট হিয়া সেই তপস্থায়
জাগিয়া উঠিল। কবি বলিতেছেন যে, সেই সাধনার, সেই আরাধনার
যজ্ঞশালায় সকলকে আনতশিরে মিলিতে হইবে। এই ভারতের তীরে
দাড়াইয়া কবি ছই বাহু বাড়াইয়া নরদেবতাকে প্রণাম জানাইতেছেন এবং
বন্দনা করিয়া বলিতেছেন—

'হেথায় আর্য, হেথা অনার্য হেথায় দ্রাবিড়, চীন,
শক হন-দল পাঠান মোগল একদেহে হোলো লীন।
পশ্চিমে আজি খুলিয়াছে দ্বার, দেথা হতে সবে আনে উপহার,
দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে যাবে ন। ফিরে,
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।'

কবি সেই সর্বমানবের বিচিত্র স্থুর নিজের শোণিত-ধারায় অনুভব করেন, তাই তিনি বিশ্বের মধ্যে নিজেকে খুঁজিয়াছেন এবং যাহারা 'সবার পিছে, সবার নিচে', এবং সর্ব-হারা তাহাদের মাঝে নিজের স্থান রচনা করিতে চাহিয়াছেন। এই সর্বমানবের দিকে দৃষ্টি আছে বলিয়াই কবি বলিয়াছেন—

> 'যারে তুমি নিচে ফেলো সে তোমারে বাঁধিবে যে নিচে, পশ্চাতে রেথেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।

দেখিতে পাওনা তুমি মৃত্যুদ্ত দাঁড়ায়েছে দারে, অভিশাপ আঁকি দিল তোমার জাতির অহমারে। সবারে না যদি ভাকো, এখনো সরিয়া থাকো, আপনারে বেঁধে রাথো চৌদিকে জড়ায়ে অভিমান, মৃত্যুমাঝে হবে ভবে চিতাভক্ষে সবার সমান।'

রবীন্দ্রনাথ ভারতবাসীকে প্রস্তুত হইতে বলিয়াছেন বিশ্বের কর্মভার গ্রহণ করিবার জন্ম, তাই খেদ করিয়া বলিতেছেন—'সে কি রহিল লুপ্ত আজি সবজন পশ্চাতে ?' তিনি দেশবাসীকে অভয়ের মন্ত্র দিয়া বলিয়াছেন, 'আগে চল, আগে চল, ভাই।' কারণ তিনি জানেন যে, 'নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান, ক্ষয় নাই, তার ক্ষয় নাই।' অকল্যাণপ্রসূ রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে তিনি অত্যাচরিত দেশকে জাগ্রত করিয়া সেবার ও কর্মের মন্দিরে আত্মোৎসর্গ করিতে বলিয়াছেন। রবীক্রনাথ দেশের হীনতা ও দীনতাকে ঘূণাভরে ত্যাগ করিতে বলিয়াছেন, দেশবাসীকে বৃহত্তর জীবনের আশায় সঞ্জীবিত করিয়াছেন এবং বিশ্বের সকলের হাত ধরিয়া মানবতা-ধর্মে অগ্রসর হইতে নির্দেশ দিয়াছেন। বিরুদ্ধে তিনি দাডাইয়াছেন, অত্যায়কারীকে তিনি আঘাত করিয়াছেন; সত্যকে তিনি বরণ করিয়াছেন, অসত্যকে তিনি অস্বীকার করিয়াছেন; তাই কবির দেশ-প্রেম জাতীয়তার সংকীর্ণ পথকে অবলম্বন করিয়া মুক্তি চাহে নাই—খোলা রাজপথে বিশ্বের জত্য মুক্তির দাবি জানাইয়াছে। তিনি দেশবাসীর পক্ষ হইতে প্রার্থনা জানাইয়াছেন—

'এ ত্রভাগ্য দেশ হ'তে হে মঙ্গলময়
দ্র করে দাও তুমি সর্ব তুচ্ছ ভয়,
লোকভয়, রাজভয়, য়ৢত্যভয় আর,
দীনপ্রাণ ত্র্বলের এ পাষাণ-ভার,
এই চিরপেষণ-য়য়ণা, ধূলিভলে
এই নিত্য অবনতি, দণ্ডে পলে পলে
এই আত্ম-অবমান, অন্তরে বাহিরে
এই দাসত্বের রচ্ছু, অন্ত নতশিরে
সহক্ষেমধানাগর্ব চিরপরিহার,

## এ বৃহৎ লজ্জারাশি চরণ-আঘাতে চূর্ণ করি' দূর করে।।'

ইহাই ভারতবাসীর জাতীয় প্রার্থনা—রবীন্দ্র-সাহিত্যে ইহারই ঘোষণা।

রবীন্দ্রনাথের স্বাজাতিকতা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে, পশ্চিমের প্রভাব বাঙালীর চিন্তাজগতে যে-আলোড়ন স্থান্টি করিয়াছিল, ভাহারই ফলে উনবিংশ শতান্দীতে আমাদের জাতীয়তা-বোধের ধারা ছইদিকে প্রবাহিত হইতেছিল। রাজা রামমোহন রায় এই দেশাত্মবোধের প্রোতকে সংকীর্ণ বন্ধন হইতে মুক্তি দিয়া সর্বমানবতার দিকে ধাবিত করিয়া দিয়াছিলেন। তথন হইতেই আর একটি বিশ্ববিমুখী-স্রোত আচার-শৈবল ও লৌকিক ধর্মকে স্বীকার করিয়া তরতর করিয়া বহিয়া আসিতেছিল—যাহা তদানীন্তন হিন্দুর হিন্দুরকে আক্ডাইয়া ধরিল এবং ক্রেমশঃ সেই স্রোতের বেগ স্বদেশ-প্রীতির বাত্যায় বাড়িয়া উঠিল। রাজা রামমোহন, মহিষি দেবেন্দ্রনাথ, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র প্রভৃতি মনীধীদের চিন্তাধারা আশ্রয় পাইল রবীন্দ্র-সাহিত্যে। বঙ্কিম-সাহিত্যের জাতীয়তা-বোধ পুঞ্চিলাভ করিয়াছিল রক্ষণশীল হিন্দুদের হিন্দুছ-আদর্শে। এই মুখ্য কথাটা স্মরণ রাখিলে রবীন্দ্র-সাহিত্যের স্বাদেশিকতার আকৃতি ও প্রকৃতি বুঝিবার পক্ষে সহজ হইবে।

### কাৰ্য-সাহিত্যে আধুনিকভা

যুগধর্মকে অস্বীকার করিয়া রবীন্দ্র-সাহিত্য গড়িয়া উঠে নাই। একথা রবীন্দ্র-সাহিত্যের নিবিষ্ট পাঠকমাত্রই স্বীকার করিবেন যে, পাশ্চান্ত্যের কর্মকুশলতা, মনের তীক্ষ্ণতা ও বেগ, এবং চিন্তার স্বাধীনতা রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করিয়াছে। তিনি পাশ্চান্ত্য সভ্যতার পশুশক্তিকে যখন নিন্দা করেন, মান্তবের ধর্ম লইয়া যখন আলোচনা করেন, ভারতের বাণী বহন করিয়া যখন য়ুরোপের উর্বর ক্ষেত্রে ছড়াইয়া

দেন, তাহাতে তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গি প্রাচ্যমুখী হইলেও বিচারভঙ্গি পশ্চিমের। তাঁহার আধুনিক সংস্কৃত, ইংরেজী-শিক্ষিত মনের পরিচয় তাঁহার সাহিত্য বিশ্লেষণ করিলে পাওয়া যায়: পক্ষান্তরে, তাঁহার ভাব-প্রবণ, আনন্দের উপাসক মন প্রাচোর দর্শনে, বাঙালীর বৈশিষ্টো উজ্জ্বল। তাই তাঁহার সাহিত্যে ভারতের বাণী প্রচারিত হইলেও, য়রোপের সাহিত্য ও দর্শনের প্রভাব তিনি এডাইতে পারেন নাই। ভারতীয় ভাব ও য়ুরোপীয় ভাবনা রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সাধনায় মিলিত তইয়াছে। কারণ রবীন্দ্রনাথ নিজের সাধনার পথ নিজেই কাটিয়া বাহির করিয়াছেন—সেই সাধনার স্তুরে অন্য সাধনার সংশ্লেষ থাকিলেও কবি নিজম্ব স্থুর হইতে বিশ্লিষ্ট হয়েন নাই, অথবা নিজের স্থুরের মাতনে তিনি গান গাহিয়া গিয়াছেন। এস্রাজ্ব বা সেতারের একটি তার বাজাইলেও অন্য অব্যবহৃত তারের প্রয়োজন হয় স্থুরের ধ্বনির জন্ম: সেই পাশাপাশি তারগুলি বার্থ নয়। রবীন্দ্রনাথও তেমনি নিজম্ব তারে সুর তুলিয়াছেন বটে, কিন্তু ভারতীয় ও য়ুরোপীয় চিন্তাধারার সঙ্গম না হইলে সেই স্থারে, সেই তালে হয়তো ভিন্ন সংগীত গীত হইত। বাঙালীর চিত্তে নমনীয়তা (plasticity) আছে, রবীন্দ্রনাথের কাব্য-বীণায় ঝংকারের তারগুলি সক্রিয়, তাই যুগধর্ম বা যুগবাণী বা যুগসাধনা সেথানে বাজিয়া উঠিয়াছে। অতীতের দিকে দৃষ্টি থাকিলেও বর্তমান সম্বীকৃত হয় নাই এবং বর্তমানে নিমগ্ন থাকিলেও রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি ভবিষ্যুতের দিকে প্রসারিত হইয়াছে। তাই তাঁহার কাব্য কালকে জয় করিয়া কালের উধ্বে উঠিয়াছে, দেশের গণ্ডীতে আবদ্ধ না থাকিয়া দেশান্তরে ছডাইয়া পডিয়াছে, এবং নিজের চিত্তে প্রস্থৃত হইয়া সর্বমানবের চিত্ত জয় করিয়াছে।\*

<sup>\* &#</sup>x27;A great writer is not an isolated fact. He has his affiliations with the present and the past; and through these affiliations he leads us inevitably to his contemporaries and predecessors, and thus at length to a sense of a national literature as a developing organism having a continuous life of its own, yet passing in the course of its evolution through many varying phases. Thus in our study of

অনেকে অভিযোগ করেন যে, বিগত মহাযুদ্ধের পর পৃথিবীর চিন্তা-জগতে যে মুক্তধারা প্রবাহিত হইতেছে, তাহার রবীন্দ্র-কাব্যের যোগ নাই 🕸 অতএব অতি-আধুনিক যুগধর্মের পরিচয় রবীন্দ্র-কাব্যে ঘটিবে না। এখন সমাজ ভাঙিয়াছে, রাই বড হইয়াছে: ব্যক্তি নিজের স্বাধীনতা হারাইয়াছে বহুর মঙ্গল-সাধন করিবার জন্ম: বকের নিশ্বাসে যে-বাঁশি বাজিত, আজ সে-বাঁশি বাজিতেছে প্রভুর আজ্ঞায় ; যে-মুক্তির শুকতারা দেখা দিত সাধকের চিত্তে সে-শুকতারা আজ কালোমেয়ে আচ্ছন্ন। এ সবই সত্য কিন্তু প্রকৃত কাব্য এই কালের গণ্ডীকে অতিক্রম করিতে পারে। এমন হইতে পারে যে, আধনিক কবিদের কাছে শজিনা ফুল গোলাপ ফুল হইতে প্রিয় কারণ শজিনা প্রয়োজনীয় : হইতে পারে যে, ম্যালেরিয়া চন্দ্রালোক অপেক্ষা অধিকতর সত্য, কারণ ম্যালেরিয়ার প্রকোপে জাতি বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে: কিন্তু তবুও গোলাপফুলের আবেদন, চন্দ্রালোকের নিক্ষম্প বেদনারাশি প্রকৃত কাব্যে প্রকাশিত হইলে মানুষের চিত্তকে জয় করিবে—রাষ্ট্রের অর্থ নৈতিক নীতি প্রণয়ন করিবার পক্ষে তাহা সাহায্য না করিতে পারে। পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও ব্যবস্থার প্রভাবে জিহ্বার স্বাদ বদলায়. এমন কি চিত্তের রং বদলায়—তাহাতে রচনারীতি ও বিষয়বস্তুর পবিবর্তন প্রযোজন হইতে পারে কিন্তু কাবোর কাবান্থ বা বিচারের নীতি পরিবর্তিত হইবার কারণ নাই। যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে প্রকৃত

literature on the historical side we shall have to consider two things—the continuous life or national spirit in it; and the varying phases of that continuous life, or the way in which it embodies and expresses the changing spirit of successive ages. A nation's literature is the progressive revelation, age by age, of such nation's mind and character.'—Hudson.

<sup>\* &#</sup>x27;বাঙালী কবি যদি গতানুগতিক তার অপবাদ খণ্ডাতে চায়, তবে রবীন্দ্রনাথের আওতা থেকে খোলা জল-হাওয়ায় বেরিয়ে এসে তাকে দেখাতে হবে যে, তিনি বাংলায বৃধাই জন্মাননি, জন্মে স্বজাতিকে স্বাবল্যন শিথিয়েছেন ।······একথা না মেনে তার উপায় নেই যে প্রত্যেক সৎকবির রচনাই তার দেশ ও কালের মুকুর এবং রবীন্দ্র-সাহিত্যে যে-দেশ ও কালের প্রতিবিশ্ব পড়ে, তার সঙ্গে আজকালকার পরিচয় এত অল্প যে তাকে পরীর দেশ বল্লেও বিশ্বয় প্রকাশ অন্তিত।' (স্বগত—স্বীন্দ্রনাথ দত্ত)

সাহিত্য চিরকালের এবং সর্বলোকের হইতে পারিত না। ততুপরি, রবী-শ্র-সাহিত্যের গতিধর্ম, প্রেম-সাধনা ও ধর্মবোধ মাম্বুষের ফুদয়-ধর্মের সহিত জড়িত—তাহা মাতুষকে ক্ষুদ্র হইতে বৃহতের দিকে, দীনতা হইতে মহঞ্জের দিকে, বন্ধন হইতে মুক্তির দিকে লইয়া যায়। তাঁহার কাব্য-সাহিত্যের মূল স্থরগুলি পারিপার্শ্বিক ব্যবস্থার ক্ষণভঙ্গুর তালের সঙ্গে সংযুক্ত নয়, কেবল বাঁধা নিয়মের গমকে গঠিত নয়। ইহা মানুষকে গতি দেয়, মানুষের ক্ষুদ্রতার বন্ধনে আটক পড়ে নাই। তাই রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সাহিত্যকে কালের সীমা-নির্দেশের ধ্বজা দেখাইয়া এডাইয়া গেলে চলিবে না। যে-সাহিত্যের অবলম্বন হইল মানুষের হৃদয়, যে-সাহিত্যের ব্যাক্গ্রাউণ্ড হইল এই বিশ্বচরাচর, যে-সাহিত্য স্থক্ত পায় বিশ্ববন্ধাণ্ডের সহিত মানুষের এক্যবোধে, যে-সাহিত্যের ঘোষণা-পত্রে মানবতার আদর্শ প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে, সে-সাহিত্যের বিষয়বস্তু ও ভাবধারা কথনও সেকালের হইয়া যাইতে পারে না এবং ভাহা হয়ও নাই, অর্থাৎ ভাহা চিরকালের আধুনিক। তবুও যাহার। অভিযোগ করেন এবং ভাবেন যে, সমাজের ভাগ-গড়া, রাথ্রের নৃতন দৃষ্টি, ব্যক্তি-সাধীনতার নৃতন রূপ রবীন্দ্র-সাহিতাকে আমাদের চিত্তের রসলোক হইতে নির্বাসিত করিয়াছে. ভাঁহাদের ফুদ্য থাকিলেও ফুদ্যু-ধর্মের সঙ্গে পরিচিতি নাই। অনেকে মনে করেন যে, কাঁচা লঙ্কা ও কাঁচা তেঁতুলের প্রচুর আমদানী হইলে আম্বাদন-শক্তি হয়তো এমনভাবে পরিবতিত হইতে পারে যে, মধুর অভাব বোধ হইবে না এবং মধুর হয়তো প্রয়োজনীয়তা চুকিয়া যায়, কিন্তু এই বিশ্বের রসের হাটে কোন অর্থনৈতিক একচেটিয়া ব্যবসা চলে না; সেখানে বৈচিত্র্যের প্রয়োজন। আমাদের সামাজিক বা অর্থ নৈতিক বিধিব্যবস্থা যে ছাঁচেই ঢালা হউক, আমরা সংসার-যাত্রায় যাহার প্রেরণায়ই চলি না কেন-প্রভাতের जात्नात वर्नष्क्रिंगे. सूर्यात्छत भ्रानिमा, आवत्नत वित्रश्-वाथा, ऋषय-धरर्मत বিশ্বসমষ্টিবোধ প্রভৃতি ইহাদের কাহাকেও নির্বাসন দেওয়া সম্ভব নহে। হৃদয়ের রং বদলাইলেও ধর্ম বদ্লায় না, প্রভাতের আলো মেঘে ঢাকা পড়িলেও আলোর স্পর্শ পাওয়া যায়।

মানুষের চিত্তে 'আকাশ-রহস্তা, কাল-রহস্তা এবং জীবন-মর্ণ-রহস্ত' অবিরুত ঘা দিতেছে। এই রহস্তাবোধ যাহার চিত্তে জাগ্রত নাই, এই রহস্তোদঘাটনের দিকে যাহাদের দৃষ্টি নাই, ভাঁহাদের হৃদয়-ধর্মের অভাব। হৃদয়ের দারিদ্রা ঘুচাইতে হইলে যে ধনের আবশ্যক, তাহা রবীন্দ্র-সাহিত্যে প্রচুর পাওয়া যায়। প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, তিনি রোমান্টিক কবির চোথের অঞ্জনে এই জগতকে দেখিয়াছেন কিন্তু এই কঠিন জীবনের দ্বন্দ্ব ও সংশয়, বিশ্বব্যাপ্ত বিভীষিকা ও রহস্ত সমস্তুই তাঁহার তারে বাজিয়াছে, সংগীতরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। সেই প্রকাশে শুধু ভাবপ্রবণ আদর্শবাদই বিরাজ করে না, সেখানে এই বাস্তব সংসারের সহিত কারবার আছে; সেখানে শুধু আকাশে রঙের খেলা নহে. মাটিতে ফসল ফলিয়াছে। ইংরেজী শিক্ষা আমাদের ভিতরকার বাস্তবকে জাগাইয়া দিয়াছে। জীবনের আঘাতে জীবন জাগিয়া উঠে, এই কথা রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করেন। কবির কাজ বিশ্ববস্তু ও বিশ্ব-রসকে নিজের জীবনে উপলব্ধি করা—এথানেই তাঁহার জোর। এই জোর যে রূপদক্ষের সাহিত্যে আছে, অর্থাৎ অমৃতের প্রকাশ ও অনির্বচনীয়তা, সে-সাহিত্য মহাকালের দরবারে মৃত্যুহীন হইয়া বিরাজ করিবে, সমালোচকের ঘাড়-নাড়া তাহাকে স্থানচ্যুত করিতে পারিবে না; আধুনিক মানুষ রাষ্ট্রের হাতে-গড়া জীব হইলেও সাহিত্যে প্রয়োজন তাহার প্রকাশ-ধর্ম। এই প্রকাশ না থাকিলে তাহা সাহিত্য হয় না—তাই প্রকৃত সাহিত্য দেশকাল নির্বিশেষে সাহিত্য-রসিকের কাছে এত আদর পায়: সংগীতে, চিত্রে এবং অস্থান্য শিল্পে যে-সব গণ্ডী আছে, তাহা প্রকৃত সাহিত্যে নাই। যোগ-সাধনই ইহার ধর্ম—রবীন্দ্র-সাহিত্যে সেই যোগ-সাধনের শক্তি আছে।

রবীন্দ্রনাথ জানেন যে,

'বাইরের হাটে বস্তর দর কেবলই ওঠা-নামা করছে—সেথানে নানা ম্নির নানা মত, নানা লোকের নানা ফরমাস, নানা কালের নানা ফ্যাশান। বাস্তবের সেই হট্টগোলের মধ্যে পড়লে কবির কাব্য হাটের কাব্য হবে।'

তিনি সেই হাটের কাব্য সৃষ্টি করেন নাই; তিনি অন্তরের অন্তর্ভুতির সাহায্যে নিজের অভিজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন, বিশ্বের সহিত আত্মীয়তা স্থাপন করিয়াছেন; তাই তাঁহার সাহিত্য সকল কালের ভাণ্ডারে সঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ এই সহজ কথাটি বুঝাইতে গিয়া বলিয়াছেন যে, জনসাধারণের স্কুবিধার জন্ম তানসেন 'মেঠো সুর তৈরি করতে বসবেন না। যারা রসপিপাস্থ তাঁরা যত্ন করে সেই গ্রুপদগুলির নিগৃঢ় মধুকোষের মধ্যে প্রবেশ করবেন। অবশ্য লোক-সাধারণ যতক্ষণ সেই মধুকোষের পথ না জানবে ততক্ষণ তানসেনের গান তাদের কাছে অবাস্তব একথা মানতেই হবে।' কারণ কবি বিশ্বাস করেন যে, 'শালের কাঠ ও শালের মঞ্জরীর প্রকাশ স্বতন্ত্র।' তিনি তাই বলিয়াছেন—

'মার্কসিজ্মের ছোঁয়াচ যদি কারো কবিতায় লাগে, অর্থাং কাব্যের জাত বাঁচিয়ে লাগে, তাহ'লে আপত্তির কথা নেই, কিন্তু যদি নাই লাগে, তাহ'লে কি জাত তুলে গাল দেওয়া শোভা পায়। কেমিষ্ট্রির ল্যাবরেটারি যদি ভালোয় ভালোয় জুড়তে পারো রান্নাঘরে, তবে সায়েন্সের জয়জয়কার করব কিন্তু না-ই যদি পারো তাহ'লে হারজিতের তর্ক তুলব না, ভোজনটার ব্যাঘাত না হ'লেই হ'ল।' (ডাঃ অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীকে লিখিত পত্তা, প্রবাসী, ১৩৪৬)

রবীন্দ্রনাথ যখন সাহিত্য-সাধনা আরম্ভ করিয়াছিলেন, তখন আমাদের দেশের 'মন আর ভাষা ছিল কাঁচা, তার মনের জমি ছিল নিচু। তখনকার মাল-মসলা কমদামী করে দিত উৎপন্ন জিনিসকে।' তিনি নিজের সাধনার দ্বারা স্তরে স্তরে জমি উচু করিয়াছেন, আঁট করিয়াছেন তাহার মাটি। এই কঠিন সাধনায় তিনি সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন এবং রবীন্দ্র-সাহিত্যে 'social consciousness'-এর ( সামাজিক চেতনার ) অভাব আছে বলিয়া অভিযোগ করা যায় না। তবে যাহারা এই সংজ্ঞার

শুধু অর্থ নৈতিক ব্যাখ্যা দিতে চাহেন, তাঁহারা রবীন্দ্র-সাহিত্যে 'social consciousness'-এর অভাব পরিলক্ষ করেন। কিন্তু সেই অভাব-বোধ সাহিত্য-বিচারে বড় জিনিস নয়। 'রসের দিক থেকে মানুষের ভালমন্দ লাগা কোন বাহ্য মতকে মানতে বাধ্য নয়। প্রাণতত্ত্বে বলে, নেহে সাময়িক অভ্যাসজনিত যে বিশেষত্ব জন্মে, তা বংশের মধ্যে সঞ্চারিত হয় না। বাইরের অভ্যাস যত প্রবল হোক আয়ুর সীমায় এসে তারা লুপ্ত হয়। সাহিত্যেও তাই।'

বিগত য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের ঢেউ সাগর পার হইয়া আমাদের দেশেও আসিয়াছে। একথা মানিতে হইবে যে, সেই ঢেউ আমাদের দেশে দোলা দিয়াছে; সেই দোলায় যাহা ক্ষণভঙ্গুর, তাহা ভাঙিয়া গিয়াছে, কিন্তু যাহার শিক্ড আমাদের মর্মস্থলে, যাহার বাঁধন আমাদের গৃহে ও সমাজে, তাহা এখনও উৎপাটিত হয় নাই। য়ুরোপে তাহাদের অনেক কিছু, বোধ হয় সব কিছু, ভাঙিয়া চৌচির হইয়া গিয়াছে। একটা সাধারণ নিয়ম যে, কোন বিধি-ব্যবস্থা যথন গড়িয়া ওঠে, তথন সেই ব্যবস্থা নানাদিকে তার শিক্ত ছড়াইয়া দেয়। ফলে, সর্বজিনিসে একটা ছন্দ ও তাল সুসঙ্গত ভাবে জাগিয়া ওঠে। যখন মূল শিকড় উৎপাটিত হয়, তখন সেই ছন্দের পতন হয় এবং তাল কাটিয়া যায়। য়ুরোপে সেই মূল শিক্ত উৎপাটিত হইয়াছে। তাই তাঁহারা মনের প্রকাশ-ধর্মকে যথায়থ রূপ দিতে গিয়া নূতন রূসে, ছন্দে ও তালে গান বাঁধিতেছেন। তাঁহারা কাব্যে মুক্তি খুঁজিতেছেন, সাহিত্যে নূতন রস খুঁজিতেছেন, কারণ তাঁহাদের চলায় নূতন ছন্দ আসিয়াছে, তাঁহাদের জীবন নৃতন তালে গঠিত হইয়াছে। সর্বদিকের তাল ও লয় (rhythm) ঠিক রাখিতে হইলে তাহাদের প্রকাশধর্মে নূতন রসের ও ছন্দের প্রয়োজন। এই মুক্তির অন্বেষণ সেই নতুন রসভোতক তাল ও লয়কে সংস্থান করিবার জন্ম। আমরা পশ্চিমের স্থরাতে মাতাল হইয়া ভাবি যে, আমাদের চলার পথ নৃতন রূপ ধরিয়াছে – তাই, নৃতন রসের, ছন্দের ও তালের প্রয়োজন অন্থভব করি। আমরা মাতাল হইয়াছি বটে কিন্তু কিছুই ভাঙিতে পারি নাই, আমাদের গতি ত্র্বল হইয়া পায়ে-পায়ে ঠোকাঠুকি লাগিতেছে বটে, কিন্তু আমাদের সংকীর্ণ রাজপথকে প্রশস্ত করিবার চেষ্টা করি নাই : আমাদের সমাজ-মন্দিরের দরজা-জানালা ভাঙিয়া গিয়াছে বটে কিন্তু বিগ্রহ এখনও আছে, ভিত্তি এখনও কঠিন অবস্থায়ই বিরাজ করিতেছে: অর্থনৈতিক বিধানে যত্নের অভাবে ঘুণ ধরিলেও তার শাসনদণ্ড এখনও অপ্রতিহত আছে। এই তুলিয়া ওঠাকে ভাঙারই শামিল ভাবিয়া যাঁহারা পশ্চিমের মত কাব্যে নৃতন ছন্দ ও সাহিত্যে নৃতন রস পরিবেশন করিতেছেন, তাঁহারা নিজেদেরকে প্রকাশ করিতেছেন না—কারণ সেই নূতন ছন্দে ও রসে আমাদের জীবনের ও সাহিত্যের তাল কার্টিয়া যাইতেছে। সন্তরে যাহা ভাঙিয়া গিয়াছে, বাহিরে যাহা বিধ্বস্ত হইয়াছে, সেই বানে যে-স্রোভ প্রবাহিত, তাহাকে রূপ দিতে হইলে নৃতন স্থুর ও নৃতন রসের আবশ্যক। তাই পশ্চিম-সাহিত্যে সেই মুক্তির মুক্তধারা আসিয়া প্রাচীনের পঙ্কিলতাকে ভাসাইয়া দিয়াছে—ইহা শুধু স্বাভাবিক নয়, সর্বদিকের তাল ও লয়ের পক্ষে আবশ্যকীয়। পশ্চিমের চেউয়ের দোলায় চঞ্চলিত হইয়া আমরা ভাঙিতে গিয়া ব্যর্থ হইয়াছি, কারণ সেই দোলায় এখনও ভাঙনের বেগ ও শক্তি দেখা দেয় নাই। আমরা তথন পশ্চিমের নব ভাব-ধারার স্থরা পান করিয়া সাহিত্য-রচনায় নূতন রূপ ও নূতন রূস বণ্টন করিতে লাগিলাম—ভাবিলাম না যে, রুসের হাটে কাঁচা মালের ক্রেতা নাই এবং ইহাও ভাবিলাম না যে কাব্যে সংগীত যোজনা করিতে হইলে বাহিরের ও অন্তরের সহিত ব্যক্তির ও অনন্তের সহিত একটা লয়যুক্ত তাল থাকিবার প্রয়োজন আছে। আজ সেই rhythm-এর অভাবে আমাদের অতি-আধুনিক কাব্য-সাহিত্য থোঁডাইয়া চলিতেছে। ছন্দহীন গতি ও তাললয়হীন সংগীত রসলোকে বিক্ষোভ স্থষ্টি করে কারণ ছন্দোবদ্ধ গতির মাধুরী ও স্থুষ্মা সেখানে নাই। তাই যাহাকে আমরা কাব্যের মুক্তি ভাবিতেছি—প্রকৃত পক্ষে তাহাই কাব্যের বন্ধন। রচনার রীতির সহিত, রচনার রূপের সহিত, রচনার বস্তুর সহিত, রচনার পটভূমির সহিত একটা স্থসঙ্গত rhythm-এর প্রয়োজন—ইহাই সাহিত্যের Expressionism। আমাদের অতি-আধুনিক কাব্য-সাহিত্যের ধারা Impressionism-এর নালার দিকে চলিতেছে—সেই নালার জল তুলিয়া স্নান করিতে হয়, অবগাহনের আনন্দ সেখানে পাওয়া যায় না। যাঁহারা শুধু প্রয়োজন মিটাইবার জগ্য বকফুল, বেগুনফুল ও কুমড়া ফুলের লোড়ে কম্পমান, তাঁহারা শিউলি বা চামেলীর প্রাণের কথা শুনিতে কান পাতিবেন কেন ? আমাদের অতি-আধুনিক সাহিত্যের বাস্তবতায় যে-অবাস্তবতা# আছে, তাহাই সেই সাহিত্যকে প্রাণহীন করিয়া দিতেছে। যাঁহারা গুণী, তাঁহারা অতি-আধুনিক বাংলা কাব্য-সাহিত্যের দেহের রূপে ভুলিবেন না—ভুলিলেও তাহাকে মোহের অবস্থা বলিয়া ধরিতে হইবে ; কারণ প্রকৃত প্রেমের তন্ময়তার অভাব সেখানে ঘটিবে। সাহিত্যে নূতন রূপ ও রসের 'ফিউচারস্ ডিলিং' চলেনা—চলিলে ঠকিতে হয়। বিদেশী ছাপ দিয়া পণ্যের বাজারে ক্রেতা জুটানো চলে, কিন্তু সাহিত্যের রসের হাটে তাহা চলেনা—সেই চেষ্টাতে ব্যবসাবুদ্ধির প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে; রসিক চিত্তের পরিচয় পাওয়া যায় না। তাই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

'বড়ো সাহিত্যের একটা গুণ হচ্ছে অপূর্বতা, ওরিজিক্যালিট। সাহিত্য যুখন অক্লান্ত শক্তিমান থাকে তখন সে চিরস্তনকেই নৃতন ক'রে প্রকাশ করতে পারে। এই তার কাজ। এ'কেই বলে ওরিজিক্যালিট। যুখনি সে আজ-

রবী দ্রনাথ 'আধুনিক কাব্য' ব্যাপ্যা করিয়া বলিয়াছেন— 'আধুনিকতার যদি কোন তত্ত্ব থাকে, যদি সেই তত্ত্বকে নৈর্ব্যক্তিক আথ্যা দেওয়া যায় তবে বলতেই হবে বিশ্বের প্রতি এই উদ্ধৃত অবিশ্বাস ও কৃৎসার দৃষ্টি এও আকস্মিক বিপ্লবন্ধনিত একটা ব্যক্তিগত চিত্তবিকার। এও একটা মোহ, এর মধ্যেও শাস্ত নিরাসক্ত চিত্তে বাস্তবকে সহজভাবে গ্রহণ করবার গভীরতা নেই। অনেকে মনে করেন, এই উগ্রতা, এই কালাপাহাড়ী তালঠোকাই আধুনিকতা। আমি তা মনে করিনে। ইন্ফুম্মেপ্লা আজ হাজার হাজার লোককে আক্রমণ করলেও বলব না ইন্ফুম্মেপ্লাটাই দেহের আধুনিক বভাব। এই বাহা। ইন্ফুম্মেপ্লাটার অস্তরালেই আছে সহজ দেহবভাব। আধুনিকতার উদ্ধৃত অসক্ষোচ, মোহহীন প্রকাশ, আবরণহীন নির্লজ্জতা অবজ্য রবীশ্র-সাহিত্য পাওয়া যায় না, কারণ স্বাইক্তর্তার স্প্রতিতে যে-মেহ আছে, তাকেই নানা স্বরে তিনি বাজাইয়াছেন। রবীশ্রনাথ শ্রীকার করিয়াছেন যে ইশারা-ইঙ্গিতে যে-লুকাচুরি ছিল, লজ্জার যে আবরণ সত্যের বিশ্বছে নম সত্যের আভরণ,—তাহা তিনি ত্যাগ করিতে পারেন নাই। আধুনিক ত্বঃশানন জনসভায় বিশ্ব-শ্রোপদীর বন্তহরণ করিতেছে—এই বন্তহরণের দৃষ্য রবীশ্রন্দ সাহিত্যে নাই, কিন্ত তাহার ইঙ্গিত আছে।

গবিকে নিয়ে গলা ভেঙে, মৃথ লাল ক'রে, কপালের শিরগুলোকে ফুলিয়ে তুলে, ওরিজিন্তাল হোতে চেষ্টা করে তথনি বোঝা যায় শেষ দশায় এসেছে। জল যাদের ফুরিয়েছে তাদের পক্ষে আছে পাঁক। ·····ভাষাটাকে বেঁকিয়ে চুরিয়ে, অর্থের বিপর্যয় ঘটিয়ে, ভাবগুলোকে স্থানে অস্থানে ভিগবাজি থেলিয়ে পাঠকের মনকে পদে পদে ঠেলা মেরে, চমক লাগিয়ে দেওয়াই সাহিত্যের চরম উৎকর্ষ। চরম সন্দেহ নেই। সেই চরমের নম্না য়ুরোপীয় সাহিত্যের ডাডায়িজ্ম। এর একটিমাত্র কারণ হচ্চে এই, আলাপের শক্তি যথন চলে যায় সেই বিকারের দশায় প্রলাপের শক্তি বেড়ে ওঠে। বাইরের দিক থেকে বিচার করতে গেলে প্রলাপের জোর আলাপের চেয়ে অনেক বেশি একথা মানতেই হয়। কিন্তু তা নিয়ে শন্ধা না করে লোকে যথন গর্ব করতে থাকে তথনি বুঝি সর্বনাশ হোলে। ব'লে।' (সাহিত্যের পথে)

## ডাকঘর

'ডাকঘর' একটি বিগ্রহরূপী নাটক। ইহাতে নাটকত্ব কিছুই নাই, অথচ নাটকের আবরণে রবীন্দ্রনাথ নিজের কথা প্রকাশ করিয়াছেন। মান্তবের অন্তরে ডাক আদে : তখন সে সমস্ত বন্ধন ছেদন করিয়া ছুটিয়া বাহির হইতে চায়। অথচ তাহার চতুর্দিকে শৃঙ্খল, ইহাকে টুটিতে হইবে, নহিলে তাহার মুক্তির সম্ভাবনা নাই ; চতুর্দিকের বিরুদ্ধতাকে অতিক্রম করিতে হইবে, তাহাকে এডাইয়া অনস্তের স্বরের ধ্বনিকে অনুগমন করা সম্ভব নহে। এই অনস্তের পিপাসা প্রবল হইলেও, ইহা যে-রসকে জাগায়, তাহার ভিতর রহস্ত ও অস্পষ্টতা থাকে: এই রহস্তা প্রকাশ করিতে হইলে রূপকের সাহায্য প্রয়োজন। এই রূপকের সাহায়ে অনেক কথা অকথিত থাকিলেও এমন ইঙ্গিত বা ইশারা থাকে, যাহা অনুধাবন করিয়া সেই রসলোকে পৌছানো সহজ হয়। বাঁধা সডক হাটিয়া পার হওয়া সহজ—নদীর খেয়া পার হওয়া তত সহজ নয়। রাজপথে সংকেতের প্রয়োজন হয় না, কারণ পথ পথকে দেখাইয়া নেয়। থেয়া পার হইবার সময় ওপারের ইশারার প্রয়োজন: যে নাবিক সেই ইঙ্গিত না ধরিতে পারে. সে পথ হারায়, নদী পার হইলেও ঠিক থেয়া ঘাটে পৌছিতে পারে না, তাই ইশারার প্রয়োজন এবং ইশারাকে গ্রহণ করিবার মত রসবোধ থাকাও প্রয়োজন। কবি ডাকঘর নাটিকায় ইশারার সাহায্যে মানবাত্মার মুক্তির অভিযানকে প্রকাশ করিয়াছেন। হিন্দু বিগ্রহ মানে; বিগ্রহের ছল তাহার কাছে কিছু বিশ্ময়কর নহে। কিন্তু বিগ্রহ মানিতে গিয়া আমরা বিগ্রহাতীত বস্তুকে আর অম্বেষণ করি না। ফলে, অরূপকে রূপের সাহায্যে পাইতে গিয়া আমরা রূপসাধনায় নিজেদেরকে ডুবাইয়া দিয়াছি। বিগ্রহের পরিসমাপ্তি যে বিগ্রহে নয়, এই বোধকে সজাগ না রাখিলে বিগ্রহরূপী নাটকের রহস্ত আমাদের কাছে ধরা দিবে না।

বৃদ্ধির সাহায্যে রূপক নাটকের নাগাল পাওয়া যায় না বলিয়াই স্বজ্ঞার (intuition-এর) সাহায্য লইতে হয়। তাই রূপক নাটকের ব্যাখ্যায় তেমন স্থানির্দিষ্ট বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। একই নাটক নানা লোকের চিত্তে নানা রং ফলাইতে পারে; এই সব রূপক নাটক কবির কোন বিশেষ চিন্তাধারার বাহন—তাহা প্রকাশ করিতে পারিলেই রূপক নাটক সার্থক; নাটকের ঘটনা শুধু কবির বক্তব্যকে প্রকাশ করিবার ছলমাত্র। তাই রূপক নাটকাকে বিচার করিতে হইলে তিন্ন মাপ কাঠির প্রয়োজন—নাটক-রচনার প্রচলিত নীতি বা রীতি সেখানে পাওয়া যাইবে না।\*

গল্পের ঘটনা সহজ। অমল — সে রুগ্ন বালক। কবিরাজের আদেশে তাহাকে ঘরের ভিতর বন্ধ থাকিতে হুইবে কিন্তু সেই বালক বাহিরে ঘাইবার জন্ম পাগল। অমল রাজচিঠি পাইবে বলিয়া আশায় বসিয়া থাকে— দেশের মোড়ল তাহাকে বিদ্রূপ করে। রাজকবিরাজ আসিয়া সংবাদ দিলেন যে, রাজা নিজেই আসিবেন। অমল ঘুমাইয়া পড়িল, অর্থাৎ তাহার মৃত্যু ঘটিল। বালিকা সুধা

<sup>\*</sup> অভিনযের দিক হইতে এবং দর্শকের চিত্রবিনোদনের জন্ম এইরূপ রূপক নাটিক। লিখিত হয় নাই। ডক্টর পি, গুহ ঠাকুরতা 'ডাক্বর' নাটিকা স্বয়েধ সেই কথার উদ্লেখ করিয়া বলিয়াছেন-

<sup>&</sup>quot;It is difficult to judge either of these two plays (Achalayatan and Dakghar) by the ordinary rules of the stage, for they do not fulfil any of the conditions required by stagecraft in its accepted sense, nor does the dramatist make any pretensions of this sort. He has conceived them aesthetically, and wants them to be understood aesthetically too. They are not dramas of circumstances. It is the permeating idea in them that matters, in such European plays of this type as Gerhart Hauptmann's 'Hannelles Himmelfahrt', August Strindberg's 'Dream Play,' Maurice Maeterlinck's 'Blue Bird', and Ibsen's 'When We Dead Awaken'.......The character (Amal) is not so much a person of flesh and blood as a personification of the poet's own subjective experience. It is, as it were, a part of universal life-force, and it functions not in the grosser world of matter but in the realm of spirit." (The Bengali Drama).

ফুল লইয়া আসিয়া দেখিল যে, অমল ঘুনাইয়া পড়িয়াছে। সে অমলের জন্ম ফুল রাখিয়া চলিয়া গেল।

সাধারণ দৃষ্টিতে ঘটনাটি সহজ ও সরল—ঘটনার ভিতর কোন সংঘাত নাই। যে-সব চরিত্র আসিয়া ভিড করিয়াছে, তাহারা শিল্পীর সহজ টানে ফটিয়া উঠিয়াছে। ঘাত-প্রতিঘাতের কোন वालार नार्रे। किन्नु এই मर्ड घर्षनात अनुताल त्वीन्त्रनाथ य দন্দলীলা দেখাইয়াছেন তাহা এই নাটিকাটিকে অপূর্বতার রূপে মণ্ডিত করিয়াছে। চিকিৎসকের ব্যবস্থায় অমল গুহের প্রাচীরের ভিতর বন্দ্রী—শরংকালের রৌদ্র আর বায়ু তাহার পক্ষে বর্জনীয়। কিন্তু অমল বাহিরে ছুটিয়া গিয়া খেলা করিতে চায়। এই বন্ধন আমাদের মানবাত্মার বন্ধন। মানুষের গড়া সংস্কার ও লেখা শাস্ত্র, সমাজের বিধি-নিষেধ চতুর্দিকে এমন বেড়াজাল স্থষ্টি করিয়াছে যে. মানুষ মুক্তির আহ্বানে পথে পথে বাধা পায়, এবং পদে পদে আহত হয়। মুক্তি আসে প্রেমের সাহাযো, জ্ঞানের সাহাযো নয়; এই মুক্তি আসে নিজেকে বিশ্বের মধ্যে ব্যাপ্ত করিয়া দিয়া, প্রাচীরের ভিতর নিজেকে স্বতন্ত্র রাথিয়া নয়: এই মুক্তির ডাক শুনিতে হইলে খোলা হাওয়ায় যে-স্বর ভাসিয়া বেড়ায়, তাহা শিখিতে হইবে; এই মুক্তিকে পাওয়া যায় মৃত্যুর ভিতর দিয়া। মানবাত্মার মুক্তির পথের সন্ধান "ডাকঘর" নাটিকা দিয়াছে।\*

<sup>\* &#</sup>x27;ভাক্ষর' সম্বন্ধে Prof. V. Lesny সহজভাবে ইহার ভিতরের রহস্ত প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন—

<sup>&#</sup>x27;Amal personifies man's longing for free and natural development. This longing is fettered by external trivialties, suppressed by those around us, who donot understand, or are not favourably inclined towards it. The doctor considers it a disease and says that it must be restricted, the headman of the village is ironical about it, and Madhab does not understand it, but a plain man, like Thakurdada, a flower-girl, or the children, understands it and submits to it. Amal himself expects his liberation to come through a message 'from the king'; his messenger comes and orders everything to be opened, so that Amal can be re-born in a world of freedom.'

মাধব দত্ত যেন এই ঘর-গড়া সংসারের প্রতীক। তিনি অমলকে লক্ষ্য করিয়া কবিরাজকে বলিলেনঃ

"যথন ও ছিলনা, তথন ছিলই না—কোন ভাবনাই ছিলো না। এথন ও কোথা থেকে এসে আমার ঘর জুড়ে' বস্লো; ও চ'লে গেলে আমার এ-ঘর যেন আর ঘরই থাকবে না।"

তিনি ঠাকুদ িকে বলিলেন—

"আগে টাকা রোজগার করতুম, সে কেবল একটা নেশার মত ছিল, না ক'রে কোনো মতে থাক্তে পারতুম না। কিন্তু এখন যা টাকা করচি, সব ঐ ছেলে পাবে জেনে, উপার্জনে ভারি একটা আনন্দ পাচিচ।"

মাধব দত্ত পাকা সংসারী—তিনি অর্থোপার্জন করিয়াছেন। জীবনে তিনি গ্রহণই করিয়াছেন এতকাল—তাই চতুর্দিকে একটা রিক্ততা ছিল। অমলকে পোয়া নিয়া, অমলকে ভালবাসিয়া তাঁহার মনের রিক্ততা ঘুচিয়াছে। আজ তাঁহার প্রাণ ভরিয়া আছে—অর্থোপার্জনে তিনি আনন্দ পাইতেছেন। এই অপ্রয়োজনের যে কতটা প্রয়োজন এই বেহিসাবী হওয়ার ভিতর যে কতটা আনন্দ, মাধব দত্ত অমলকে পাইয়া বৃঝিলেন—অমলের জন্ম টাকা থরচ করা যেন টাকার পরম-ভাগ্য। জীবনের শৃত্যতা এইভাবে ভালবাসা দিয়াই ভরিয়া লইতে হয়—অমলের সংস্পর্শে আসিয়া মাধব দত্ত এই জীবনের শোভা ও মাধুর্যের খোঁজ পাইলেন। অমল বিশ্বে প্রেমের চিঠি বিলি করিয়া বেড়াইবে—তাহাতে সে সার্থক হইবে, যাহার দ্বারে গিয়া সে চিঠি দান করিবে সে-ও সার্থক হইবে। অমল তাই রাজার কাছে শেষ প্রার্থনা যাহা জানাইবেন, তাহা হইল সেই ডাকঘরের হরকরার কাজ— "আমি দেশে দেশে ঘরে ঘরে তাঁর চিঠি বিলি করব।" অমল তাই প্রথমেই মাধব দত্তকে বলিল—"আমি পণ্ডিত হ'বোনা। আমি যা আছে সব দেখবো—কেবলি দেখে বেড়াবো।"

রবীন্দ্র-সাহিত্যের ইহাই মূল স্থর। রবীন্দ্রনাথ গতি-ধর্মে বিশ্বাস করেন, স্থাণু হইয়া বসিয়া থাকিলেই তাহার বিলয়। এই পরিবর্তনের প্রোতে কোথাও বিলয় নাই, কোথাও শেষ নাই! তাই অমল বলিল—
"খুঁজে যদি না পাই তো আবার খুঁজব।" রবীন্দ্র-সাহিত্যে মানুষ এই
অন্নেষণ চায়, ইহার সমাপ্তি চায় না; বিশ্বের মাঝে সে নিজে শোভা
স্প্তি করিবে, সে সমস্ত রস গ্রহণ করিবে, আবার নিঃশেষে সে নিজেকে
আত্মদান করিবে। এই সাধনা রবীন্দ্র-সাহিত্যকে ঐশ্বর্যশালী করিয়াছে।
অমল তাই বলিল—

"কত বাঁক। বাঁক। ঝরণার জলে আমি পা ডুবিয়ে ডুবিয়ে পার হ'তে হ'তে চ'লে যাবো—ভূপুর বেলায় সবাই যথন ঘরে দরজা বন্ধ ক'রে শুয়ে আছে, তথন আমি কোণায় কত দূরে কেবল কাজ খুঁজে খুঁজে বেড়াতে বেড়াতে চলে যাবো।"

এই চলিয়া যাওয়ার বিরতি নাই। কবি অমলের মুখ দিয়া মানবাত্মার আকাজ্জা জানাইতেছেন। বাতায়নের ভিতর দিয়া অমল যে-বিশ্ব দেখিতে পাইল, যে-বিশ্বকে অমল ভালবাসিয়া ফেলিল, সে-বিশ্বের ব্যাকুল বাঁশরী তাহাকে ডাক দিয়াছে—সে কাহাকেও অবহেলা না করিয়া সকলের তালে নিজেকে চালাইতে চায়। তাই দইওয়ালার স্থর অমলকে উদাস করিল, প্রহরীকে দেখিয়া সে ভীত হইল না, মোড়লকে ভালবাসিয়া জয় করিল, বালিকা স্থধার কাছে ফুল চাহিল এবং ছেলেদের সঙ্গে খেলায় যোগ দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। অমলের পক্ষে ঠাকুর্দা, অমলের বিরুদ্ধে মোড়ল—ঠাকুর্দা তাহাকে বিশ্বের কথা শোনায়, সেই পাখীদের দেশ, সেই নীল পাহাড়ের কথা; মোড়ল তাহাকে ভয় দেখায়, পরিহাস করে। ঠাকুর্দা একটি মুক্তপ্রাণ মানুষ, মোড়ল সংসার-জালে আবদ্ধ জীব।

ডাকঘরটা যেন আমাদের জীবন—এই ডাকঘর হইতে যে চিঠি বিলি হয়, তাহাতে সমস্ত জায়গায় ভালবাসা ছড়াইয়া পড়ে। এই ভালবাসাই আমাদের মুক্তির পথ দেখাইয়া দেয়। যখন অমলের জানালার সামনেই রাজার ডাকঘর খোলা হইল, তথন হইতেই অমলের অম্বস্তি বোধ চলিয়া গেল, তাই অমল বলিল— "আমাদের রাজার ডাকঘর দেখে অবধি এখন আমার রোজই ভালো লাগে—এই ঘরের মধ্যে ব'দে বদেই ভালো লাগে—একদিন আমার চিঠি এসে পৌছবে সে-কথা মনে করলেই আমি থুব খুদি হয়ে চুপ করে বদে থাকতে পারি।"

চিঠি বিলি করাই অমলের প্রিয় কাজ—কবির প্রিয় কাজ।

রবীন্দ্র-সাহিত্যে জীবন ও মৃত্যু স্বতন্ত্র নয়—মৃত্যু জীবনের পরিণাম, বিনাশ নয়। তাই কবি মৃত্যুকে তাঁহার সাহিত্যে বরণ করিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার কপ্তে মালা জড়াইয়াছেন, তাহাকে চুম্বনে ভূষিত করিয়াছেন এবং তাহারই প্রণয়ে সর্বদা বরণডালা লইয়া ছ্য়ারে প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছেন। রাজা হইল মৃত্যু বা প্রেমিক—সে স্বয়ং অমলের কাছে আদিবে, তথন আবার অমল ঘুম হইতে জাগিবে। স্থা রাজকবিরাজকে এই কথাই বলিয়া গেল যে, অমল যথন জাগিবে তথন যেন সে জানাইয়া দিয়া বলে, 'স্থা তোমাকে ভোলেনি।' অমল মৃত্যুকে আগ্রহের সহিত বরণ করিয়া স্থার প্রেমকে পাইল। রাজকবিরাজ আসিয়া দেখিল যে চারিদিকে সমস্তই বন্ধ—তাই সে বলিল—"খুলে দাও, খুলে দাও, যত দ্বার জানলা আছে সব খুলে দাও।" এই বন্ধন যথন টুটিয়া গেল—তথন অমল স্বস্তির নিঃশাস ফেলিয়া বলিল—

"আমার আর কোন অস্থ্য নেই, কোন বেদনা নেই। আঃ সব খুলে দিয়েছ—সব তারাগুলি দেথতে পাচ্চি—অন্ধকারের ওপারকার সব তারা।"

আমাদের জীবনে যখন রাজদূত আসিয়া আমাদের বদ্ধত্য়ার ভাঙিয়া দিবে, তখন আমরাও অমলের মত বলিতে পারিব যে, "বেরতে পারলে আমি বাঁচি" এবং বাহির হইয়া স্থধার ফুল আমাদের জীবনেও মিলিবে। তখনই আমাদের নূতন জাগরণ, আবার নূতন অভিযান এবং প্রেমের সাহায্যে নূতন জয়। #

<sup>\*</sup> এই মৃত্যু বাসর্ঘরের মিলনের মত মধ্র ; 'গৃহ-প্রবেশ' নাটকে যতীন মৃত্যুকে আলিঙ্কন ক্রিতে গিয়া সেই মিলনের শান্তি উপলব্ধি ক্রিয়াছেন—

রবীন্দ্র-সাহিত্যে প্রেমের মর্যাদা, প্রেমের মাহাত্ম্য ঘোষিত হইয়াছে। কবি চিঠি পান, তাহার লেখা বুঝিতে পারেন না, কিন্তু সেই চিঠি যে প্রেমের বার্তা ঘোষণা করিতেছে তিনি তাহা বুঝেন। অন্তর্দ ষ্টি যাহার আছে সে এই চিঠি পড়িতে পারে—এই চিঠি প্রেমের আহ্বান-লিপি, এই চিঠি পাইয়াই তিনি মুক্তির সন্ধান পান। প্রেমের মধ্য দিয়াই সার্থকতা, অথচ এই জীবনের লয় নাই, বিনাশ নাই। এই প্রেমকে পাইতে গিয়া অমল বাধা পাইয়াছে: সমাজের বাধা, শাস্ত্রের নিষেধ, প্রতিবেশীর ঈর্মা, সমস্তই তাহাকে আটুকাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়াছে। হইতে পারে, যাহারা এই বন্ধন-শৃঙ্খল গড়িতেছিলেন, তাঁহারাও অমলের মঙ্গলই চাহিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের দৃষ্টি নাই, তাঁচারা অনন্তের স্থুরে বিমোহিত হয়েন নাই, তাঁহারা স্বতন্ত্র থাকিয়া নিজেদের চারিপাশে কণ্টকের বেডা সৃষ্টি করিয়াছেন: তাঁহারা মৃত্যুতে বিভীষিকা দেখেন, জীবনকে আংশিকভাবে গ্রহণ করেন। অমলের চিত্তে অনন্তের স্থর ধ্বনিত হইয়াছে: সে জানে বিশ্বের সমগ্রমূতি, সে তাই ডাকহরকরা হইয়া প্রেমের চিঠি বিলি করিতে চায়। কিন্তু সেই বন্ধন হইতে মুক্তি পাইতে হইলে, তাহার মহারাজ আসিবেন নিশীথ রাত্রে; তাহার আয়োজনে অমল ব্যস্ত; মহারাজ আসিলেই সে ভাহার সঙ্গে বাহির হইয়া পড়িবে। এই মহারাজার আগমন যথন হয়, তখন বন্ধন মুক্ত হইয়া যায়। অমল বুঝিতে পারিল যে, তার চিঠি রওনা হইয়াছে—এই চিঠি আসিলেই তাহার মুক্তি। ঠাকুর্দা জিজাসা কবিল-

যতীন—মাদি, একটা কথা গর্ব করে বলতে পারি। যা পাইনি তা নিয়ে কোনদিন কাড়াকাড়ি করিনি। সমস্ত জীবন হাত জোর করে অপেক্ষাই ক'রলুম, মিখ্যাকে চাইনি বলেই এত সবুর ক'রতে হ'লো।

ত্যাক্রার দরকার আছে। শুনতে পাচ্ছ না স্আস্চে। এখনি আস্বে। চোখের উপর কিরকম সব যোর হয়ে আসচে। গোধুলি লগ্ন, গোধুলি লগ্ন আমার। বাসর ঘরের দরজা খুলবে।

যতীন—দরজাটা কি সব খুলে গেছে। মাসি—সব খুলেচে।

কেমন করে জানলে ?
অমল বলিল—

"তা আমি জানিনে। আমি যেন চোথের সামনে দেখতে পাই—মনে হয় যেন আমি অনেকবার দেখেচি—সে অনেক দিন আগে—কতদিন তা মনে পড়ে না। বলব ? আমি দেখতে পাচ্চি, রাজার ডাকহরকরা পাহাড়ের উপর থেকে একলা কেবলি নেমে আস্চে—বাঁ হাতে তার লঠন, কাঁধে তার চিঠির থলি। কতদিন কতরাত ধ'রে সে কেবলি নেমে আস্ছে। পাহাড়ের পায়ের কাছে ঝরণার পথ যেখানে ফুরিয়েছে সেখানে বাঁকা নদীর পথ ধ'রে সে কেবলি চ'লে আস্চে—নদীর ধারে জোয়ারির ক্ষেত; তারি সক্ষ গলির ভিতর দিয়ে সে কেবলি আস্চে—তা'র পরে আথের ক্ষেত—সেই আথের ক্ষেতের পাশ দিয়ে উচু আল চলে গিয়েছে সেই আলের উপর দিয়ে সে কেবলি চ'লে আসচে—রাতদিন একলাটি চ'লে আস্চে; ক্ষেতের মধ্যে ঝিঁঝি পোকা ডাকচে—নদীর ধারে একটিও মান্ত্র্য নেই, কেবল কাদা-থোঁচা ল্যাজ ছলিয়ে ছলিয়ে বেড়াচ্চে—আমি সমস্ত দেখতে পাচ্চি। যতই সে আস্চে দেখচি, আমার বুকের ভিতরে ভারি খুসি হ'য়ে হ'য়ে উঠ্চে।"

এই চিঠি মৃত্যু-বারতা লইয়া আসিতেছে না, ইহা প্রেমিকের আহ্বান-লিপি; এই প্রেম সমস্ত সম্বন্ধকে, সমস্ত বৈচিত্র্যকে, সমস্ত পথকে স্বীকার করিয়া আসে—তাহার আগমন-ঘোষণায় মন খুসী হইয়া ওঠে, তাহার স্পর্শে মুক্তিলাভ ঘটে, তাহারই জোরে স্থধার ফুল লাভ করা যায়।

যে ডাকহরকরার কাজ অমল রাজার কাছে প্রার্থনা করিবে, রবীন্দ্রনাথেরও সেই কাজ—"শূল্য কাগজে অক্ষর পড়িয়া দেওয়াই তো কবির কাজ।" এই নাটিকার ভিতর রবীন্দ্র-সাহিত্যের মূলসুরগুলি স্থান পাইয়াছে—তাহাতে যে-সংগীত বাজিয়া উঠিয়াছে, তাহা "ডাকঘর"-কে শ্বরণীয় করিয়া রাখিবে। অজিতকুমার বলিয়াছেন—

"রবীক্রনাথের এইখানেই আশ্চর্য ক্বতিত্ব যে, তিনি তাঁহার সমস্ত জীবন-নাট্যের নানা অক্ষের বিচিত্র অভিজ্ঞতাগুলিকে এমন সরল একটি স্থত্তের মধ্যে ভরিয়া তুলিতে পারিয়াছেন। তাহার কল্পনা, সৌন্দর্যব্যাকুলতা, আধ্যাত্মিক বেদনা, সংশয়, দ্বন্ধ, অপেক্ষা, শান্তি সমস্তই এই নাটিকায় কোথাও হয়ত একটি ছত্তে বা আধ্যানি পংক্তিতে তিনি ছুঁইয়া ছুঁইয়া গিয়াছেন,— কোথাও সোজা পথ ছাড়িয়া গলিতে ঘুঁজিতে এমন সব রহস্ত ছড়াইয়াছেন ষে বিশ্বয়ে একেবারে অভিভত হইয়া পড়িতে হয়।"

ডাঃ থম্প্সন \* রবীন্দ্রনাথের রূপক সাহিত্যের মর্মোদ্যাটনে মসমর্থ হইলেও 'ডাকঘর'-নাটিকার রসসৌন্দর্য সম্বন্ধে উচ্চুসিত প্রশংসা করিয়াছেন—

"The Post-Office is a moving piece of work. It is full of feeling and the handling is extraordinarily delicate. The language is of an unsurpassable naturalness, the speech of the streets purged of all its grossness, yet robbed of not one drop of raciness. The dialogue flows in even, unhurried stream. We understand and sympathise as every one falls in love with Amal. The talk is such as every Indian village knows, the characters walk every Indian bazar...It is beautiful, touching, of one texture of simplicity throughout, and within its limits an almost perfect piece of art. It does successfully what both Shakespeare and Kalidas failed to do, brings on to the stage a child who neither 'shows off', nor is silly." (Rabindranath Tagore).

<sup>\* &#</sup>x27;ডাকঘর'-এর মর্মকথার চাবির সন্ধান Dr. Thompson পান নাই; যদি পাইতেন, তাহা হইলে অর্ধান্তে রাজার আগমন সংবাদ উপলক্ষা করিয়া তিনি বলিতে পারিতেন না— ''We tire of these mysterious Kings, who always come at midnight.'' এই সব রহস্ত বুঝিতে পারেন না বলিয়া তিনি স্বীকার করিয়াছেন—'I frankly admit that it is literature of a kind that makes small appeal to me, though I believe I can see its merits in an objective and entirely intellectual fashion'। এই সব সমালোচকদের আশকা করিয়াই অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী বলিয়াছিলেন যে, বুজির দৃষ্টি পণ্ডিত দৃষ্টি; আধ্যান্ত্রিক দৃষ্টিতে সমগ্রতার রূপ পাওযা যায়। এই দৃষ্টি লইয়াই রবীক্রনাথ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। বুজি মানুষের শেষ সম্বল নয়, তাহার সক্ষে কেবল বহিবিরমাত্রের যোগ—মামুষের অধ্যাক্ষপ্রকৃতির গভীরতা মাপ করিতে বুজি অকম।

# ফাল্লনী

কাল্পনী একটি রূপক নাটিকা। 
কাল্পনীর কবিশেখর বিললেন —
'সেটা নাটক, কি প্রকরণ, কি রূপ, কি ভাণ তা ঠিক বলতে পারব না।"
কাল্পনী নাটকে গানে গানে বাজিয়াছে অন্তরের রাগিণী, কথায় কথায়
উঠিয়াছে আনন্দরস। শীতের মধ্য দিয়া বসন্তের আগমন হইল, ইহাই
কাল্পনীর উপাখ্যান ভাগ। ইহাতে চরিত্রাঙ্কনের স্থনিপুণ চেষ্টা নাই,
ঘটনাসমাবেশের বা ঘাতপ্রতিঘাতের অবসর নাই। সমস্ত নাটকখানি
একটি কাল্পনের বসন্তোৎসব—অভিনেত্বর্গের পায়ের নৃপুরের সঙ্গে
সঙ্গে যৌবনের নবীন আশার বাণী ধ্বনিয়া উঠিয়াছে। কবিশেখর
ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন—

"রচনা তো অর্থ গ্রহণ করবার জন্তে নয়। সেই রচনাকেই গ্রহণ করবার জন্তে। আমি তো বলেচি আমার এ সব জিনিস বাঁশির মতো, বোঝবার জন্তে নয়, বাজবার জন্তে। এর মধ্যে তত্ত্ব কথা কিছু নেই। রচনাটা বলচে, আমি আছি। শিশু জন্মাবামাত্র চেঁচিয়ে উঠে। শিশু হঠাৎ শুনতে পায় জলস্থল-আনশ তা'কে চারদিক থেকে বলে উঠেচে—"আমি আছি।" আমার রচনা সেই উত্তরে ঐ প্রাণটুকু সাড়া পেয়ে বলে' ওঠে—"আমি আছি।" আমার রচনা সেই সন্তোজাত শিশুর কান্না, বিশ্ববন্ধাণ্ডের ভাকের উত্তরে প্রাণের সাড়া। আমার রচনার মধ্যে প্রাণ বলে উঠেচে,—হথে তৃঃথে, কাজে বিশ্বামে, জন্মে মৃত্যুতে, জয়ে-পরাজয়ে, লোক লোকাস্তরে—'জয়, এই 'আমি-আছি'র জয়, জয়, এই আননদময় 'আমি-আছি'র জয়।' আজকের দিনে আধুনিকেরা উপার্জন করতে চায়, উপলক্ষি করতে চায় না।''

<sup>\*</sup> ভক্টর হ্বরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত কান্তুনীকে এক নূতন ধরণের ছলিক বলিয়াছেন। 'পূর্ব্বে আমাদের দেশে ছলিক বলে একরকম গীতাভিনয় হোত, সেই অভিনয়ে অভিনেতা আপন মনের কোনও গৃঢ় অভিপায়, অভিনয় ও গানের অছিলায় প্রকাশ করত; নাচ ও গান ছিল তার প্রধান অঙ্গ, পাত্রপাত্রীর চরিত্র সমাবেশের বাহুল্য তাতে কোনও স্থান পেত না। কাব্যরুসের মধ্য দিয়ে অভিনেতার কোনও ইঙ্গিত যাতে ফুক্মভাবে ফুটে উঠ্তে পারে—এই ছিল তার প্রধান লক্ষ্য।'

ফাল্কনী নাটকে এই উপলব্ধির পালা—মানুষ এখানে ফল চায় না, ফলতে চায়। এই জগতে ঋতুর পর ঋতুর থেলা অনন্তকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে—তাই রূপের বিকাশ দেখিতে পাই রূপান্তরের মধ্যে। একদিকে আমরা যাহা হারাই, অপরদিকে আমরা তাহা পাই। এই পাওয়ার আরস্তে হারানোর লীলা, অর্থাৎ হারানোর সমাপ্তিতে পাওয়ার সম্পূর্ণতা। শীত যখন আসে, সে বসন্তের আগমনকে ঘোষণা করে; তার মানে, বসন্তের গুপ্ত আবির্ভাবের নামই শীত। পুরাণকে হারাই, নৃতনকে পাই, এ ছই-ই একই স্টিনত্যের পদবিক্ষেপ। রূপের প্রকাশ, রূপের লয় এবং রূপান্তরের উদয়—জগতের এই লীলাপ্রবাহের মধ্যে সংযোগ রহিয়াছে; কোথাও বিলয় নাই, কারণ বিলয়ের মধ্য দিয়াই বিকাশের কাজ চলিতেছে। অর্থাৎ, জন্ম ও মৃত্যু কোন স্বতন্ত্র বস্তু নয়, ইহা একই লীলার প্রকাশ—এই সত্যের প্রচারক হিসাবে রবীন্দ্র-সাহিত্য প্রসিদ্ধ। ফাল্কনীতে সেই সত্যেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে।\*

জীবন ও মৃত্যু, একই প্রাণশক্তির ছই অবস্থা। মৃত্যুট জীবনকে ক্রমাগত প্রকাশ করে, মৃত্যুতেই জীবনের প্রকৃত পরিচয়। মৃত্যুকে খুঁজিতে গেলেই জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়। তাই ফাল্পনীর যুবকদল মৃত্যুর সন্ধানে বাহির হইয়াছে, মৃত্যুকে এড়াইতে চাহে নাই। ব্যক্তিগতভাবে দেখিতে গেলে মনে হয় যে, মৃত্যু জীবনের সমাপ্তি। কিন্তু প্রকৃতিকে ও মানবকৈ সমগ্রভাবে দেখিলে আমরা বুঝিতে পারি

<sup>\*</sup> জীবন ও মরণ মানে এক মহাজীবনের মধ্যে জাগরণ ও নিদ্রা—আলোক ও অন্ধকারের পর্যায় মাত্র। মৃত্যু আছে বলিয়াই জীবন আছে। বন্ধন আছে বলিয়াই যেমন মৃত্তি আছে, অন্ধকার যেমন আলোককে প্রকাশ করে। রূপের ভিতর দিয়া অপরূপের প্রকাশ হয়। জীবনকে সত্য বলিয়া জানিতে হইলে মৃত্যুকে চাই, মৃত্যুতেই জীবনের প্রকৃত পরিচয়। মৃত্যুকে খুঁজিতে গেলেই তবে জীবনের পরিচয় পাওয়া য়ায়। এই কথাই কবি তাঁহার কান্ধনী নাটকে বলিয়াছেন। যাহাদের মৃত্যুর সহিত মনের মিল হইয়াছে, তাহারা তাহার বাহিরের ভীষণ রূপ দেখিয়া ভয় পায় না। উপরস্ত তাহারা আরও ভালো করিয়া সেই স্কলরকে ধরিতে চায়। জীবন ও মৃত্যু একই স্র্রের উদয়ান্তের মতন এক সোনার সিংহলার হইতে অপর এক সোনার সিংহলার লইয়া যায়। এক দেহের বন্ধন হইতে মৃত্রির প্রকাশই মৃত্যু।"—চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রনীত 'রবি-রশ্মি'।

যে, প্রকৃতিরাজ্যে যেমন শীতে সমস্ত ঝরিয়া পড়ে কিন্তু বসস্ত পূর্ণতা, ঐশ্বর্য, আনন্দ আনিয়া দেয়, মানব-জীবনও তেমনি মৃত্যুর মধ্য দিয়া নূতন যৌবন লাভ করে। ইহা রূপান্তর মাত্র, রূপের বিনাশ নয়। রবীন্দ্রনাথ তাই বলিলেন—"আমাদের প্রাণকে নূতনভাবে উপলব্ধি করতে হবে বলেই আমরা মরি।" এই মৃত্যু রুথা নয়, অসার্থক নয়—

'যে ফুল না ফুটিতে ঝরেছে ধরণীতে, যে নদী মরুপথে হারাল ধারা, জানি হে জানি তাও হয়নি হারা।'

এই জন্ম-মৃত্যুর সমস্তা ইংরেজ কবি ব্রাউনিংকেও উতলা করিয়া-ছিল। তিনি উত্তর দিয়াছিলেন যে, ইহজন্মে জরা, বার্ধক্য, মৃত্যু প্রভৃতি অপূর্ণতার দারা আমরা ইহাই অন্তমান করিতে পারি যে, পরলোকে এক পরিপূর্ণ জীবন আছে। জরা ও মৃত্যু হইল পরিপূর্ণতার স্থানা, কিন্তু সেই পূর্ণতার স্থান অজ্ঞাত স্বর্গরাজ্য। রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুকে এতটা স্বতন্ত্র করিয়া দেখেন নাই; তিনি বলিয়াছেন যে জরার ভিতর দিয়া, মৃত্যুর ভিতর দিয়া প্রকৃতির এবং মান্থুষের যৌবনের নবনব অভিব্যক্ত ঘটিয়া থাকে। রবীন্দ্রনাথ ব্রাউনিংএর মত মৃত্যুর পর অমৃতকে আশা করেন নাই—তিনি মৃত্যুর মধ্যে অমৃতকে প্রত্যক্ষ করেন।

রবীন্দ্রনাথ নিজেই ফাল্গুনীর প্রাণের কথা ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন—

''শারদোৎসব থেকে আরম্ভ করে ফান্ধনী পর্যন্ত যতগুলি নাটক লিথেচি, যথন বিশেষ করে মন দিয়ে দেখি তথন দেখতে পাই প্রত্যেকের ভিতরকার ধ্যোটা ঐ একই.....জীবনকে সত্য বলে জানতে গেলে মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে তার পরিচয় চাই। যে মান্থষ ভয় পেয়ে মৃত্যুকে এড়িয়ে জীবনকে আঁকড়ে রয়েচে, জীবনের পরে তার যথার্থ শ্রদ্ধা নেই বলে জীবনকে দে পায়নি। তাই সে জীবনের মধ্যে বাদ করেও মৃত্যুর বিভীষিকায় প্রতিদিন মরে। যে লোক নিজে এগিয়ে গিয়ে মৃত্যুকে বন্দী করতে ছুটেচে, সে দেখতে পায়, যাকে শে ধরেচে সে মৃত্যুই নয়,—দে জীবন। যথন দাহদ করে তার দামনে দাঁড়াতে পারিনে, তথন প্রিছন দিকে তার ছায়াটা দেখি। সেইটে দেখে ভরিয়ে ভরিয়ে মরি। নির্ভয়ে যথন তার দামনে গিয়ে দাঁড়াই, তথন দেখি যে-সদর্গর জীবনের পথে আমাদের এগিয়ে নিয়ে যায়, সেই সদর্গিরই মৃত্যুর ভোরণ-দারের মধ্যে আমাদের বহন করে নিয়ে যাচে। ফাল্কনীর গোড়াকার কথাটা হচ্চে এই যে, যুবকেরা বসন্ত উৎসব করতে বেরিয়েচে। কিন্তু এই উৎসব ত শুধু আমোদ করা নয়, এ ত অনায়াদে হবার জো নেই। জরার অবসাদ, মৃত্যুর ভয় লঙ্ঘন করে' তবে সেই নবজীবনের আনন্দে পৌছন যায়। তাই যুবকেরা বল্লে,—আনব সেই জরা-বুড়োকে বেঁধে, সেই মৃত্যুকে বন্দী করে। মানুষের ইতিহাদে ত এই লীলা, এই বদস্ত-উৎসব বারে বারে দেখতে পাই। জরা সমাজকে ঘনিয়ে ধরে, প্রথা অচল হয়ে বদে, পুরাতনের অত্যাচার নৃতন প্রাণকে দলন করে নিজীব করতে চায়—তথন মাহুষ মৃত্যুর মধ্যে काँ १४ मिरा १४ पर्फ, विश्वदित ७ जित्र मिरा नव वमरस्त छैरभरवत आर्माकन করে। সেই আয়োজনই ত মুরোপে চলচে। সেথানে নৃতন মুগের বসস্তের হোলিথেলা আরম্ভ হয়েচে। মাল্লযের ইতিহাস আপন চিরনবীন অমরমৃতি প্রকাশ করবে বলে মৃত্যুকে তলব করেচে। মৃত্যুই তার প্রসাধনে নিযুক্ত হয়েচে। তাই ফাল্কনীতে বাউল বলচে—''যুগে যুগে মাত্ম লড়াই করচে, আজ বসন্তের হাওয়া তারি ঢেউ। যারা মরে' অমর, বসস্তের কচিপাতায় তারা পত্র পাঠিয়েচে। দিগদিগন্তে তারা রটাচে,—আমরা পথের বিচার করিনি, আমরা পাথেয়ের হিসাব রাথিনি, আমরা ছুটে এসেচি, আমরা ফুটে বেরিয়েচি। আমরা যদি ভাবতে বসতুম, তাহ'লে বসস্তের দশা কি হ'ত ?" বসস্তের কচি পাতায় এই যে পত্র, এ কা'দের পত্র ? যে সব পাতা ঝরে গিয়েছে—তারাই মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আপন বাণী পাঠিয়েচে। তারা যদি শাথা আঁক্ড়ে থাকতে পারত, তাহলে জরাই অমর হত-তাহলে পুরাতন পুঁথির তুলট কাগজে সমন্ত অরণ্য হল্দে হয়ে যেত, সেই শুক্নো পাতার সর সর শব্দে আকাশ শিউরে উঠ্ত। কিন্তু পুরাতনই মৃত্যুর মধ্য দিয়ে ষ্মাপন চিরনবীনতা প্রকাশ করে—এই ত বসস্তের উৎসব। তাই বসন্ত বলে, যারা মৃত্যুকে ভয় করে, তারা জীবনকে চেনে না; তারা জরাকে বরণ করে' জীবন্মৃত হয়ে থাকে—প্রাণবান বিশ্বের সঙ্গে তাদের বিচ্ছেদ ঘটে।" (সব্জপত্র, ১৩২৪ আখিন—কাতিক)

একজন ফরাসী সমালোচক \* বলিয়াছেন—

"আমার মনে হয় যে, ফাল্কনীর মূলে উপনিষৎ বা ভগবদগীতা ততটা নেই, যত আছে A Midsummer Night's Dream। শেক্ষপীরের কল্পনা যেমন বনে রাণী Titania-রূপে প্রস্ফুটিত, এ কাব্যেও তেমনি অক্তরূপে প্রকটিত। কিন্তু আমার বিশ্বাস যে, বিলাতের মহানাট্যকার তাঁর ফুরফুরে কল্পনার ধেলা দেথিয়ে কেবল আমাদের চিত্তবিনোদন ও চিন্তার ভার व्यथानामन क्रवा एठ एउ इंटिनन । व्यथान हिन्दु महाकवि ववीन्तनारथव উদ্দেশ্য তাঁর ফান্ধনীতে আমাদের একটি সার্বজনীন তত্ত্বে উপদেশ দেওয়া। তিনি পৃথিবীর চির্যৌবনের উৎসব সম্পাদনে রত: যে সকল নীতিবাগীশ कथात्र या वरनन काटक जात छेल्टा करतन, এवर या 'नाना' काटाकाटा ट्रांभनीत মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাথেন, তাদের তিনি হেসে উভিয়ে দেন। তিনি ভালবাদেন সেই দর্দারকে, যিনি জীবনের গতি নিয়ন্ত্রিত করেন: সেই "চন্দ্র"কে. यिनि जामात्मत्र পृथिवीत्क ভानवामत्छ त्नथान; এवः त्मरे जम्न वाडेनत्क, যিনি চোখে দেখেন না, কিন্তু সমস্ত শরীর, সমস্ত মন ও সমস্ত অন্তরাত্মা দিয়া দেথেন। তিনি ভালবাদেন তরুণদের, যারা বদন্তের অগ্রাদৃত, যারা জানে যে শীত হচ্চে সেই চিরকেলে বুড়ো—যে ফিরে ফিরে যুব। হয়, যে তার জীর্ণ মলিন কছার আড়ালে যৌবনের দকল ঐশ্বর্য লুকিয়ে রাথে। এই নব-যৌবনের দলের সঙ্গে শীতের খোঁজে বেরলে তবে অবশেষে আবিষ্কার করা যায় ट्य, তার মায়াবী রূপের আড়ালে রয়েছে স্দারের নবীনতর উজ্জ্বলতর রূপ।"

Dr. Thompson স্বীকার করিয়াছেন যে রূপক-সাহিত্য তিনি ভালবাসেন না এবং বৃঝিতেও পারেন না। অথচ রবীন্দ্র-সাহিত্যের অন্দরে প্রবেশ করিতে হইলে এই রূপকের অন্তরালে যে-সত্য আছে, তাহার অনুসন্ধান করিতে হইবে। Dr. Thompson তাহা করেন

ক্রান্দের স:বাদপত্র Les Nouvlles Litterairesতে প্রকাশিত, প্রমথ চৌধুরী কর্তৃক অনুদিত, সবুজপত্র, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩।

নাই—রবীন্দ্র-সাহিত্যের দ্বারে দাড়াইয়া শিকল নাড়িয়াই তাঁহাকে ক্ষান্ত হইতে হইয়াছে। তাই ফাল্পনীর রস তিনি গ্রহণ করিতে না পারিয়া বলিয়াছেন—

'Phalguni falls short as literature. Phalguni is incoherent and chaotic and choked with iteration.'

ফাল্পনীর অভিনয় দেখিয়া অধ্যাপক জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছিলেন—''The conception is thin, and the execution just tolerable''—এবং তাঁহার মতকে Dr. Thompson সমর্থন করিয়াছেন! ইহারা সব ফাল্পনী-নাটকের "দাদার" দল—দাদার স্থল দৃষ্টিতে ফাল্পনীর উৎসব অর্থহীন বলিয়া মনে হওয়াই স্বাভাবিক। "দাদা" "কবিশেখরের" কবিতা সম্বন্ধে এই আপত্তি জানাইয়া বলিয়াছেন—

"আমার কবিতা ত তোদের কবিশেখরের কল্পমঞ্জরীর মত সৌখীন কাব্যের ফুলের চাষ নয় যে, কেবল বাইরের হাওয়ায় দোল খাবে। এতে সার আছে রে, ভার আছে।"

যাহারা ভার চাহেন তাঁহারা ফাস্কুনের চলচঞ্চল নব পল্লবদলের মর্মবাণী কি করিয়া শুনিবেন ? ফাস্কুনের গুণে পৃথিবীর ধূলামাটি পর্যন্ত যখন শিহরিয়া উঠিয়াছে, তথনও "দাদা"র গায়ে বসন্তের আমেজ লাগে নাই।

ফাল্কনী কাব্যনাট্যে তুইটি অংশ আছে, একটি গীতিকলা, অন্যটি
নাট্যকলা। একটিতে আছে প্রকৃতির কথা, অন্যটিতে আছে মানুষের
কথা। প্রকৃতির কথা ও মানুষের কথা বিশ্ববীণার একতারায় বাঁধা,
অনাদিকাল হইতে অনন্তকাল পর্যন্ত। কবি গীতিকলার ভিতর দিয়া
প্রকৃতির মর্মকথা ব্যক্ত করিয়াছেন—বসন্তের মধ্যে শীতের পরিণতি,
অর্থাৎ বিরোধ ঘটিল বলিয়াই মিলন ঘটিল। ফাল্কনের বেণুবনে
কবি বাহির হইয়া দেখিলেন যে, চিরনবীন বসন্তের সাড়া শাখায় শাখায়
জানাইয়া দিল, নৃতন পাতার পুলক-ছাওয়া পরশ্থানি বুলাইয়া দিয়া
গেল; পলাশ রাঙা রঙের শিখায় দিকে দিকে আগুন জ্বালিল, শিরীষ
মৃত্ব হাসিল, চাপা গন্ধে ভরিয়া উঠিল। ডালে ডালে, ফুলে ফুলে, পাতায়

পাতায়, আড়ালে আড়ালে, কোণে-কোণে ফাগুন লাগিল। শীত বিদায় নিল, "মাঘ মরিলো ফাগুন হয়ে, থেয়ে ফুলের মার গো।" তাই বকুল, পারুল, আমের মুকুল, শিমূল, কামিনীফুল, নবীন পাতা, সবই নূতন বেশে ফিরিয়া আসিল। কিন্তু ফাল্পনের এই রপে বথা যদি ইহার সঙ্গে মানুষের যোগ না থাকে। তাই এই বসস্তের দোলা প্রাণে গানের টেউ তুলিয়া দিল, বসস্তের ছোঁয়া লাগাতেই মানুষ তাহার সকল কথা ভুলিয়া গেল। এই বসস্তের স্থরের আবীরে মানুষের মন রঙীন হইয়া উঠিল। সেই রঙীন প্রাণ বসস্তের মন্ত্রে হরয় হইয়া সাথী খুঁজিতে বাহির হইল—তাহারা মরণকে মানিতে চায় না, কালের ফাঁসি অম্বীকার করিয়া ফাল্পনের সমস্ত ধন লুট করিতে চায়। তাহারা শুনিতে পাইল যে, জলে স্থলে যাহ্করের ভেরী বাজিয়া উঠিল। সেই ডেরীর শব্দে তাহাদের বাঁধন টুটিয়া গেল, ফাল্পনের ফুলে ফুলে যাবনের কূলে কূলে তাহারা ছিলয়া উঠিল, তাই সকলে মিলিয়া গাহিল—

'যা আছে রে সব নিয়ে তোর ঝাঁপ দিয়ে পড় অনস্তে আজ নবীন প্রাণের বসস্তে।'

গানের অংশে রবীন্দ্রনাথ দেখাইয়াছেন কি করিয়া শীত বিদায় গ্রহণ করিল এবং ফাল্পনের আগমনে নানা রঙে রঙে মান্তুষের মনে আগুন ধরিল এবং যৌবনের গানে তাহারা অনস্তের মধ্যে বেহিসাবী হইয়া ঝাঁপ দিয়া পড়িল। প্রকৃতির নিকট হইতে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের রহস্থের থবর পাইলেন। নাট্যকলার ভিতর দিয়া কবি বলিলেন যে, মৃত্যুকে লইয়াই অমৃত এবং জীবনের উৎসব হইল আনন্দের উৎসব। ফাল্পনীর গানের অংশ হইল নাট্যকলার চাবি—গানের চাবি দিয়াই এই নাটকের এক একটি অঙ্কের দরজা খোলা হইয়াছে—নাটকের কথাই গানে গানে ঘোষণা করা হইয়াছে। বসস্ত চিরকালের চিরনবীন—বিদায় হইল তাহার ছদ্মবেশ। পুরাতনের ভিতর দিয়া

নূতনকে পাইতে হয়—যে বসন্ত বারে বারে বিদায় লইয়া যায়, সেই আবার নূতন হইয়া ফিরিয়া আসে; কোথাও বিনাশ নাই, এই লীলাপ্রবাহ অনন্তকাল ধরিয়া চলিতেছে।

ফান্তুনীর নাট্যকথা চারিটি অংশে বিরত—স্ত্রপাত, সন্ধান, সন্দেহ ও সমাপ্তি। সূচনাতেই রবীন্দ্রনাথ কবিশেখরের মুখ দিয়া ফাল্গুনী-কাব্যনাট্যের প্রাণের কথা প্রকাশ করিয়াছেন; কবিশেখর বলিয়াছেন—

"আমাদের মন্ত্র আনন্দের মন্ত্র—ইহাই সবচেয়ে বৈরাগ্যের মন্ত্র। অপর্যাপ্ত প্রাণকে বৃকের মধ্যে যারা পেয়েছে, তারাই জয় করে—ত্যাগও তারাই করে, বাঁচতেও তারাই জানে। ওরে যৌবনের বৈরাগীদল, বেরিয়ে পড় প্রাণের সদর রাস্তায়। আমরা ডাক দিয়েচি সকলের সব স্থ্য তৃঃখকে চলার লীলায় বয়ে নিয়ে যাবার জয়। আপনাকে ঢেলে দিলেই আপনাকে পাওয়া যায়। যাদের দেওয়া যায়, তাদের পাওয়াও ফুরিয়ে যায়। বিশ্বের মধ্যে বসস্তের যে-লীলা চলচে, আমাদের প্রাণের মধ্যে যৌবনের সেই একই লীলা।'

এই নাটকের প্রধান পাত্র চারিজন। একজন সর্দার—সে যুবকদলকে চালাইয়া লইয়া যায়। যৌবনের জীবনীশক্তি যে মানুষের মনোবৃত্তিকে নানাভাবে উৎসবময় করিয়া তোলে, সদারকে দেখিয়া পুনঃ পুনঃ সেই কথাই মনে হয়। চক্রহাস—ভাহাকে আমরা ভালবাসি; আমাদের প্রাণকে সে-ই প্রিয় করিয়াছে। দাদা—প্রাণের আনন্দকে সে অনাবশ্যক মনে করে; কাজটাকেই সে প্রধান ভাবে। তাই দাদা যুবকদলের উৎসবযাত্রায় তাল রাখিতে পারে নাই। বাউল—সমস্ত প্রাণ দিয়া বিশ্বকে সে আলিঙ্গন করে; পুঁথির চোথ, তর্কের চোথ তার কাণা, সমস্ত হৃদয় দিয়া সে বিশ্বের আনন্দ খেলায় যোগ দিয়াছে—তাহার অন্তরে ও বাহিরে একই সংগীত।

ফাল্কুনী নাটকের একটি প্রধান স্থুর যে, জগতের প্রাণের কথা জানিতে হইলে কেবল খেলার সঙ্গে যোগ দিয়া, আনন্দের স্রোতে যোগ দিয়াই জানিতে পারা যায়—কোন কুটতর্কের দারা নয়, কোন দার্শনিক তত্ত্বের সাহায্যে নয়। সদার যুবকদলকে বলিল, 'পুঁথির বুলি দেশে চুকলে যে একবারে ফ্যাকাসে হয়ে যাবি। কাতিক মাসের সাদা কুয়াশার মত। তোদের মনের মধ্যে একটুও রক্তের রং থাকবেনা।'

দাদা তর্ক করিতে চায়, খেলিতে চায় না। তাই বিরক্ত হইয়া সে বলিল—'খেলা, দিনরাতই খেলা ?' যুবকদল উত্তর দেয়—

> 'থেলা মোদের লড়াই করা, থেলা মোদের বাঁচা মরা, থেলা ছাড়া কিছুই কোথাও নাই।'

দাণ। বলে—"সময় কাজের বিত্ত, খেলা তাহে চুরি।" যুবকদল বলে—

'থেলতে থেলতে ফুটেছে ফুল,
থেলতে থেলতে ফল যে ফলে,
থেলারই ঢেউ জলে স্থলে।
ভয়ের ভীষণ রক্তরাগে
থেলার আগুন যথন লাগে
ভাঙাচোরা জ্বলে' যে হয় ছাই।'

প্রভাতকুমার তাঁহার 'রবীন্দ্র-জীবনী' গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, বস্তুতান্ত্রিক সাহিত্যিকদের প্রতীক দাদাকে থাড়া করিয়া কবি যে কিছু ব্যক্ষ না করিয়াছেন, তাহা বলিতে পারি না। তবে কাল্কনী স্থরে, গানে, রঙে, গতিতে এমনি চঞ্চল যে প্লেষটা তেমন ভাবে গায়ে লাগে না। সেই দাদাকে অবশেষে যুবকদল উৎসবে টানিয়া আনিল, নব পল্লবের মুকুট দিয়া নব মল্লিকার মালা কপ্নে পরাইয়া তাহাকে সাজাইল। চন্দ্রহাস দাদাকে বলিল, "পৃথিবীতে এই আমরা ছাড়া আর কেউ তোমার আদর বুঝবে না।" উৎসবের বস্থাস্রোতে দাদার সংকোচ, দিখা সব ভাসিয়া গেল।

এই যুবকদল বিশ্বাস করে যে, "আমরাই চিরকালের", "আমরাই বারে বারে", "আমরাই ফিরে ফিরে", "আমরাই আছি, আমরাই

সতা", "আমরাই চলিগো চলিগো, যাইগো চলে"। এই চলাই খেলা, এই খেলাতে আনন্দ, এই আনন্দই সত্য, এই সত্যের সাহায্যে এই অনন্ত লীলাপ্রবাহের উপলব্ধি। এই খেলার মূলমন্ত্র—

'আমরা চাইনে আরাম, চাইনে বিরাম,
চাইনে যে ফল, চাইনে রে নাম,
মোরা ওঠায় পড়ায় সমান নাচি,
সমান থেলি জিতে হারে,—
আমাদের ভয় কাহারে ?'

তাই যুবকদলের কোন ভয় নাই—তাহাদের রাস্তা সোজা, সেখানে গলি নাই; গগনতলে পথের প্রদীপ জ্বলে, তাই তাহারা চলে, পথের বাঁশি বাজাইয়া, চলার হাসি ছড়াইয়া এবং রঙীন বসন উড়াইয়া। এই যুবকদল "বুড়া"র সন্ধানে বাহির হইয়া পড়িল। এই "বুড়ো" হইল জরা ও মৃত্য়। এই বাধকা ও মৃত্যুকে সকলেই ভয় করে। বাউলের উপদেশ মত চলিতে চলিতে চল্রহাস মৃত্যুগুহার মধ্যে প্রবেশ করিল। যেই সে বুড়াকে ধরিয়া ফেলিল, অমনি দেখিতে পাইল যে, সে সদার ভিন্ন আর কেউ নয় এবং তাহাকে বালকের মত মনে হইল। পিছন হইতে যাহাকে বুড়া বলিয়া ভুল হইল, সামনে আসিয়া দেখিল সে বালক। সদারি চলে এবং চালায় যৌবনের জীবনীশক্তিতে; এই অন্ধবাউল চলে অন্মভূতির সাহায়ে। এই অন্মভূতিই পথপ্রদর্শক—তর্ক ও বিচারদ্বারা কোন সত্যকে ধরা যায় না। চন্দ্রহাস বুড়াকে ধরিতে পারিল না, কারণ ধরিয়া আনিয়া দেখিল যে সে বালক।

তাই চন্দ্রহাস বলিল—
বুড়ো কোথায় ?
সদর্গর—কোথাও ত নেই।
কোথাও না ?
সদর্গর—না।
তবে সে কি ?

সদর্থি — সে স্বপ্ন।
চক্রহাস—তবে তুমিই চিরকালের ?
সদর্থি — হাঁ।
চক্রহাস—আর আমরাই চিরকালের ?
সদর্থি — হাঁ।

পিছন থেকে যারা তোমাকে দেখলে তাঁরা যে তোমাকে কত লোকে কত রকম মনে করলে তা'র ঠিক নেই।

সেই ধুলোর ভিতর থেকে আমরা ত তোমাকে চিনতে পারি নি।
তথন তোমাকে হঠাৎ বুড়ো বলে মনে হ'ল। তা'রপর গুহার মধ্যে থেকে
বেরিয়ে এলে। এখন মনে হচেচ যেন তুমি বালক।

ষেন ভোমাকে এই প্রথম দেখলুম।

চন্দ্রহাস—এ ত বড় আশ্চর্ষ। তুমি বারে বারেই প্রথম, তুমি ফিরে ফিরেই প্রথম।

এই রূপান্তরের খেলা বিশ্বে চলিতেছে, এর শেষ নাই কারণ বিলয়ের মধ্যেই প্রকাশ; তাই বাউল গান ধরিল—

'তোমায় ন্তন করে পাব বলে',
হারাই ক্ষণে ক্ষণে—
ও মোর ভালবাসার ধন।
দেখা দেবে বলে' তুমি
হও যে অদর্শন

তুমি আমার নও আড়ালের, তুমি আমার চিরকালের, ক্ষণকালের লীলার স্রোতে

ও মোর ভালবাসার ধন।

হও যে নিমগন,

ও মোর ভালবাসার ধন।'

তাই যুবকদল উৎসব আরম্ভ করিল—

'আয় রে তবে, মাত রে সবে আনন্দে,

আজ নবীন প্রাণের বসম্ভে।'

সমস্ত নাটকথানি একটি বসন্তোৎসব। যৌবনের এই অবিরাম চলার বাণী, উৎসবের এই আনন্দসংগীত, বিশ্বজগতে এই লীলাথেলার অনন্ত প্রবাহ—ফাল্পনী নাটকে ইহারই আবাহন, ইহারই ঘোষণা, ইহারই বিজয়বার্তা পাওয়া যায়। ''Phalguni is, in a special sense, poet's own manifesto.''

# উপন্যাস

রবীন্দ্রনাথের উপন্থাস-সাহিত্য আলোচনা করিতে হইলে তাঁহার উপন্থাস-সম্বন্ধীয় ধারণা আমাদের জ্ঞানা প্রথম প্রয়োজন। ম্যাপ ও ছবিতে অনেক তফাৎ, একথা রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেন। ম্যাপে দূর-নিকটের সমান ওজন, সর্বত্রই অপক্ষপাত; কিন্তু ছবিতে অনেক জ্ঞিনিস বাদ পড়ে, তাই ম্যাপের চেয়ে ছবি রবীন্দ্রনাথের কাছে সভ্য মনে হয়। এই অসম্পূর্ণতা, এই আভাসরূপে সভ্যকে পাওয়া, ইহাকে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যে বড় বলিয়া স্বীকার করেন। তিনি পরলোকগভ লোকেন্দ্রনাথ পালিতকে এক পত্রে লিথিয়াছিলেন—

"এক একটা ইংরেজি নভেলে এত অতিরিক্ত বেশি কথা, বেশি ঘটনা, বেশি লোক, যে, আমার মনে হয় ওটা একটা সাহিত্যের বর্বরতা। সমস্ত রাত্রি ধরে যাত্রা গান করার মতো। প্রাচীন কালেই ওটা শোভা পেত। তথন ছাপাথানা এবং প্রকাশক সম্প্রদায় ছিল না, তথন একথানা বই নিয়ে বছকাল জাওর কাটবার সময় ছিল। —এমন কি, জর্জ এলিয়টের নভেল যদিও আমার খুব ভাল লাগে তবু এটা আমার বরাবর মনে হয় জিনিসগুলো বড়ো বেশি বড়ো—এত লোক, এত ঘটনা, এত কথার হিজিবিজি না থাকলে বইগুলো আরো ভালো হোত। কাঁঠাল ফল দেখে যেমন মনে হয়, প্রকৃতি একটা ফলের মধ্যে ঠেসাঠেসি ক'রে বিস্তর সারবান কোষ প্রতে চেষ্টা ক'রে ফলটাকে আয়তনে খুব বৃহৎ এবং ওজনে খুব ভারি করেছেন বটে এবং একজন লোকের সন্ধীর্ণ পাক্যস্তের পঞ্চে কম তঃসহ করেননি, কিন্তু হাতের কাজটা মাটি করেছেন। এরি একটাকে ভেঙে ত্রিশ প্রতিশটা ফল গড়লে সেগুলো দেখতে ভালো হোত। জর্জ এলিয়টের এক একটি নভেল এক একটি সাহিত্য কাঁঠাল বিশেষ।" (সাহিত্যের পথে)

তাই, রবীন্দ্রনাথ বলেন যে, উপস্থাসে কোন একটা বিশেষ প্রসঙ্গ সম্বন্ধে আগাগোড়া তর্কের প্রয়োজন নাই, মীমাংসারও প্রয়োজন নাই— শুধু গতি, নৃত্য ও আভাস দেখা যাইবে। মনের আঘাত-প্রতিঘাতে চিন্তাপ্রবাহের মধ্যে বিবিধ ঢেউ তোলা—নানাবর্ণের আলোছায়া সেখানে খেলিবে—নাটক-নভেলে তাহাই প্রয়োজন। তিনি ইংরেজি নভেল সম্বন্ধে অভিযোগ করিয়া বলিয়াছেন—

"কেবল প্যাচের উপর প্যাচ, অ্যানালিসিসের উপর অ্যানালিসিস—কেবল মানবচরিত্রকে মৃচ্ছে নিংড়ে কুঁচকে মৃচকে, তাকে সজোরে পাক দিয়ে তার থেকে নতুন নতুন থিওরি এবং নীতিজ্ঞান বের করবার চেষ্টা!" (ছিন্নপত্র)

উপত্যাস সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের আদর্শ এই যে, তাহাতে বেশি চরিত্র, বেশি ঘটনা, বেশি আড়ম্বর থাকিবে না—বেশ সহজ, স্থন্দর এবং অশ্রুবিন্দুর মত উজ্জ্বল কোমল স্থানোল করুণ কিছু থাকিবে। বাংলা সাহিত্যে বস্কিমচন্দ্র ও রমেশচন্দ্রের উপত্যাস ছিল নভেলের আদর্শ—ঘটনার স্থন্দর সমাবেশ। রবীন্দ্রনাথ নৃতন পথ ধরিলেন—তাহার উপত্যাস মনস্তত্ত্বমূলক। চিত্তলোকের সরু এবং সরীস্থপ গলি ধরিয়া তিনি তাহার উপত্যাসের আড়ম্বরহীন ঘটনা সহজভাবে চালাইয়া লইয়াছেন—এই চলার সৌন্দর্য দেখিয়া মানুষ খুসী হয়—সাহিত্যের পক্ষে এই সহজ্জ্ঞান, সরলতা ও সৌন্দর্য যে প্রধান উপকরণ তাহা অম্বীকার করিবার উপায় নাই। রবীন্দ্রনাথের উপত্যাসের ঘটনা সামাত্য, কিন্তু যাহা কিছু ঘটিতেছে, তাহা মনকে আশ্রয় করিয়া ঘটিতেছে। প্রথম অবস্থায় বঙ্কিমের প্রভাবের ফলে তিনি ঐতিহাসিক উপত্যাস \* রচনা

<sup>🍍</sup> ঐতিহাসিক উপস্থাস সম্বন্ধে রবীক্রনাথ বলিয়াছেন—

<sup>&</sup>quot;পৃথিনীতে অল্পন্থাক লোকের অভ্যান্য হয় যাঁহাদের হুবছুংখ জগতের বৃহৎ ব্যাপারের সহিত বদ্ধ। রাজ্যের উত্থানপতন, মহাকালের হুদ্র কার্যপরম্পরা যে সমুদ্র গর্জনের সহিত উঠিতে পড়িতেছে, সেই মহান্ কলসঙ্গীতের হুরে তাঁহাদের ব্যক্তিগত বিরাগ অনুরাগ বাজিয়া উঠিতে থাকে। তাহাদের কাহিনী যখন গীত হইতে থাকে, তখন রুদ্র-বীণার একটা তারে ম্ল্রাগিণী বাজে, এবং বাদকের অবশিষ্ট চার আঙুল পশ্চাতের সঙ্গ মোটা সমন্ত তারগুলিতে অবিশ্রাম একটা বিচিত্র গন্ধীর একটা হুদূরবিস্তৃত বন্ধার জাগ্রত করিয়া রাখে। .... ইতিহাসের সংস্রবে উপস্থাসে একটা বিশেষ রুম সঞ্চার করে, ইতিহাসের সেই রুমটুকুর প্রতি উপস্থাসিকের লোভ, তাহার সত্যের প্রতি তাঁহার কোন খাতির নাই। কেহ যদি উপস্থাসে কেবল ইতিহাসের সেই বিশেষ গন্ধটুকু এবং স্বাদ্টুকুতে সন্তুষ্ট না হইয়া তাহা হইতে অবও ইতিহাস উদ্ধারে প্রত্ত হন তবে তিনি ব্যঞ্জনের মধ্যে আন্ত জিরে ধনে হলুদ সর্ধের সন্ধান করেন। মনুলা আন্ত রাখিয়া যিনি ব্যঞ্জনে স্বাদ দিতে পারেন তিনি দিন্, যিনি বাঁটিয়া ঘাঁটিয়া একাকার করিয়া থাকেন তাহার সঙ্গেও আমার কোন বিবাদ নাই, কারণ, স্বাদই এন্থলে লক্ষ্য, মনুলা উপলক্ষ্য মাত্র।" (সাহিত্য)

করিয়াছিলেন—বৌঠাকুরাণীর হাট ও রাজর্ষি ঐতিহাসিক উপস্থাসের আদর্শে রচিত। ইতিহাসের ঘটনা রবীন্দ্রনাথকে আকর্ষণ করে না—ঐতিহাসিক যুদ্ধবিগ্রহের মধ্যে যে নিভূত রস সঞ্চিত থাকে, তাহাই রবীন্দ্রনাথের কাছে মূল্যবান। তাই ঐতিহাসিক উপস্থাসের স্রোতের দিক হইতে রবীন্দ্রনাথ মুখ ফিরাইলেন—জীবনের স্বাভাবিক প্রবাহের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন। এই বাস্তবতার দিকে ঝোঁক রবীন্দ্রনাথের উপস্থাসে বিশেষত্ব। রবীন্দ্রনাথ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাধারণ ঘটনার বিশ্লেষণে এক অভিনব রস আবিষ্কার করেন, অন্তরের কামনার স্কন্ম পরিবর্তন ও সংঘাত বর্ণনা তাহার উপস্থাসের প্রধান বস্তু। সেখানে রোমান্স থাকিলেও মান্থবের স্বাভাবিক আশা ও আকাজ্জার বিরুদ্ধাচরণ নাই।

রবীন্দ্রনাথের উপস্থাসে নারী-শক্তির বিকাশ দেখিতে পাই। প্রেমের অন্তর্নিহিত শক্তিতে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাসী—তিনি জানেন যে, "সূর্য্যের আলোও বৃষ্টির জল যেমন নির্বিচারে সর্বত্রই মাটির জড়তাও দৈন্য অস্বীকার করে, মরুকে বারবার স্পর্শ করে, তাকে শ্যামলতায় পুলকিত ক'রে তোলে, যে-ভূমি রিক্ত তার সফলতার জন্মে যেমন তাদের নিরন্তর প্রতীক্ষা, তা'র কাছেও যেমন পূর্ণতার দাবি, মানুষের সমাজে প্রেম তেমনি সব জায়গাতেই অসীম প্রত্যাশা জানিয়ে রাখে।" এই ব্যক্তিগত প্রেমের বাহন নারী, তাই নারীকে ভারতবর্ষ শক্তি বলিয়া জানিয়াছে। কিন্তু এই নারী-প্রেমের একপারে চোরাবালি, আরেক পারে ফসলের ক্ষেত। তাই স্ত্রী ও পুরুষের প্রেম সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

'নারীর প্রেম পুরুষকে পূর্ণশক্তিতে জাগ্রত করতে পারে কিন্তু সে-প্রেম যদি শুরুপক্ষের না হ'য়ে রুঞ্চপক্ষের হয় তবে তার মালিয়ের তুলনা নাই। পুরুষের সর্বশ্রেষ্ঠ বিকাশ তপস্থায়; নারীর প্রেমে ত্যাগধর্ম সেবাধর্ম সেই তপস্থারই হুরে হুর-মেলানো; এই ত্'য়ের যোগে পরস্পরের দীপ্তি উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে। নারীর প্রেমে আরেক হুরও বাজতে পারে, মদনধহুর জ্যায়ের টংকার, দে মৃক্তির হুর না, দে বন্ধনের সংগীত। তাতে তপস্থা ভাঙে, শিবের ক্রোধানল উদ্দীপ্ত হয়। ……স্ত্রী-পুরুষের পরস্পরের মাঝে বিধাতা একটি

দ্রত্ব রেখে দিয়েছেন। মৃক্ত অবকাশের মধ্যে পুরুষ মৃক্তি-সাধনার যে-মন্দির বছদিনের তপস্থায় গেঁথে তুলেচে পূজারিণী নারী সেইখানে প্রেমের প্রদীপ জালবার ভার পেলো। সে-কথা যদি সে তুলে যায়, দেবতার নৈবেছকে যদি সে মাংসের হাটে বেচতে কুন্ঠিত না হয়, তা হ'লে মর্তের মর্মস্থানে যে-অমরাবতী আছে তা'র পরাভ্ব ঘটে; পুরুষ যায় প্রমন্ততার রসাতলে, আর নারীর হৃদয়ে যে রসের পাত্র আছে তা' ভেঙে গিয়ে সে-রস ধুলাকে পদ্ধিল করে'—( যাত্রী)

দীপশিখাকে তুই হাতে আঁকড়াইয়া ধরিলে পুড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা এবং আলো নিভিয়া যায়। নারীপ্রেমের শক্তি রবীন্দ্রনাথের উপত্যাসে ঘোষিত হইলেও সেই প্রেমের আলো-কে নিভাইয়া দিবার বীভংসতাকে লেখক কোনদিন সমর্থন করেন নাই। বাস্তবতার খাতিরে রবীন্দ্রনাথ 'অমরাবতী'র নারী ও 'ভোগবতী'র নারী—তুইজনকেই আকিয়াছেন এবং নারীর ব্রত যে সেবায়, ক্ষমায়, সৌন্দর্যে, কল্যাণে স্ত্রী-পুরুষের দূরত্বের ফাঁককে ভরিয়া দেওয়া, সে-কথা তিনি কখনও ভোলেন নাই। "তুই বোন" উপস্থাসে তিনি নারীর প্রিয়া-রূপ ও মাতা-রূপের পার্থক্য দেখাইয়াছেন।\* নৌকাড়বির হেমনলিনী, গোরার স্কুচরিতা, শেষের কবিতার লাবণ্য, যোগাযোগের কুমুদিনী পথের পাথেয় জোগাইয়া দেয়, পথকে অবরুদ্ধ করে না ;—কিন্তু চোথের বালির বিনোদিনী, ঘরে-বাইরের বিমলা পুরুষকে 'ভোগবতী'র সমুদ্রে ড্বাইয়া দিতে চাহিয়াছিল, স্থুরধুনীর জলে স্থান করিতে বাধা দিয়াছিল। কিন্তু রবীন্দ্র-সাহিত্যে নারীর মায়াবিনী-রূপ প্রকাশিত হইয়াছে। নারী একটা বাস্তবের পিগুমাত্র নয়। রবীন্দ্রনাথ জানেন যে, তাঁহার মধ্যে কলাস্প্রির একটা তত্ত্ব আছে, অগোচর একটি নিয়মের বাঁধনে,

<sup>\* &#</sup>x27;মেরেরা ছই জাতের—এক জাত প্রধানত মা, আর এক জাত প্রিয়া। ঋতুর সঙ্গে তুলনা করা যায় যদি, মা হলেন বয়া ঋতু। জলদান করেন, ফলদান করেন, নিবারণ করেন তাপ, উর্ব্ধেলোক থেকে আপনাকে দেন বিগলিত করে, দূর করেন শুদ্ধতা, ভরিয়ে দেন অভাব। আর প্রিয়া বসন্ত ঋতু। গভীর তার রহস্ত, মধুর তার মায়ামন্ত্র, তার চাঞ্চল্য রক্তে তোলে তরঙ্গ, পৌছয় চিত্তের সেই মণিকোঠায়, যেখানে সোনার বীণায় একটি নিভৃত তার রয়েছে নীরবে, ঝক্কারের অপেক্ষায়, যে ঝক্কারে বেজে বেজে ওঠে সর্বদেহে মনে অনির্বচনীয়ের বাণী'—
( ত্রই বোন)।

ছন্দের ভঙ্গীতে সে রচিত, সে একটি অনির্বচনীয় সুসমাপ্তির মূর্তি। "বসনে ভূষণে, আড়ালে আবডালে, দ্বিধায় দ্বন্দে, ভাবে ভঙ্গীতে মেয়ে তো মায়াবিনীই বটে।" নারীর মায়ার আবরণ রবীন্দ্র-সাহিত্যে স্বীকৃত।

## নৌকাডুবি

নৌকাড়বি উপস্থাসে রবীন্দ্রনাথ হিন্দুভাবের গভীরতার মধ্যে প্রবেশ করিয়া নারী-চিত্তের এক রহস্ত উদঘাটন করিয়াছেন। কমলা রমেশকে ভালবাসিয়াছিল স্বামী ভাবিয়া। যখন কমলা জানিল যে, রমেশ তাহার স্বামী নয়, তাহার সমস্ত দরদ, ভালবাসা উবিয়া গেল এবং রমেশকে স্বামী জানিয়া অসঙ্কোচে তাহার সঙ্গে চিরস্বায়ী ঘর-কন্নার সম্পর্ক পাতাইতে বসিয়াছিল বলিয়া লজ্জায় সে মরিয়া গেল। রুমে**শ** যখন সমস্ত ঘটনা জানাইয়া কমলাকে চিঠি দিল এবং সর্বশেষে বলিল— "প্রিয়তমে, আমি তোমার ফ্রদয়ের দ্বারে অতিথি-—আমাকে ফিরাইয়ে। না": কমলা সেই আহ্বান অস্বীকার করিল। যে ব্যক্তি তাহার স্বামী নহে, তাহারই ঘর করিতে হইবে, এই আহ্বান হিন্দু সতীস্ত্রীর কাছে প্রাণহীন। কমলা সেই চিঠিতে জানিতে পারিল যে, তাহার স্বামীর নাম, নলিনাক্ষ। "এই নামটি তাহার সমস্ত বুকের ভিতরটা যেন ভরিয়া তুলিল, এই নামটি যেন এক বস্তুহীন দেহ লইয়া তাহাকে আবিষ্ট করিয়া ধরিল—তাহার চোখ দিয়া অবিশ্রামধারা বাহিয়া জল পড়িয়া তাহার হৃদয়কে স্লিগ্ধ করিয়া দিল—মনে হইল, তাহার অসহা তুঃখদাহ যেন জুড়াইয়া গেল।" কমলার অন্তঃকরণ বলিতে লাগিল,

'এ তো শৃত্যতা নয়, এ তো অন্ধকার নয়—আমি দেখিতেছি, সে-যে আছে, দে আমারই আছে।''

তথন কমলা প্রাণপণ বলে বলিয়া উঠিল—

"আমি যদি সতী হই, তবে এই জীবনেই আমি তাঁহার পায়ের ধৃলা লইব, বিধাতা আমাকে কখনই বাধা দিতে পারিবেন না। আমি যখন আছি, তথন তিনি কথনই যান নাই, তাঁহারই দেবা করিবার জন্ম ভগবান আমাকে বাঁচাইয়া রাথিয়াছেন।"

কমলার চরিত্রকে বৃঝিতে হইলে হিন্দুস্ত্রীর এই গোপন বিশ্বাসের থবর জানিতে হইবে। বিশ্বজগতের মধ্যে যথন তাহার কিছুই রহিল না, তথন তাহার না-পাওয়া না-দেখা স্বামীর মুখখানি তাহার অন্তরে ফুটিয়া রহিল—কমলা ঐ মুখের সহিত সম্পূর্ণভাবে মিশিয়া গেল। হিন্দুরমণীর অবতারবাদী ভক্তিপ্রবণ হৃদয়—সে তাহার স্বামীর সম্বন্ধকে অনাদিকালের সম্বন্ধ, জন্ম-জন্মান্তরের সম্বন্ধ বলিয়া ভাবে। কমলা একদিন হেমনলিনীকে বলিয়াছিল—

"আমি যে স্বামীকে কথনো দেখি নাই বলিলেই হয়, আমার সমস্ত মনের ভক্তি তাঁহার উদ্দেশে যে কেমন করিয়া গেল, তাহা আমি বলিতে পারি না। ভগবান আমার সেই পূজার ফল দিয়াছেন—এখন আমার স্বামী আমার মনের সম্মুখে স্পষ্ট করিয়া জাগিয়া উঠিয়াছেন—তিনি আমাকে গ্রহণ না-ই করিলেন, কিন্তু আমি তাঁহাকে এখন পাইয়াছি।"

কমলা তাহার স্বামীকে লোভের মধ্যদিয়া পায় নাই এবং তাহার সেই জোর ছিল বলিয়াই রমেশের কাতর আহ্বান অগ্রাহ্য করিতে পারিয়াছিল। এই হিন্দুরমণীর আদর্শে কমলা সঞ্জীবিত না হইলে রমেশকে গ্রহণ করাই তাহার পক্ষে স্বাভাবিক হইত। কমলা হেমনলিনী হইলে রমেশকে গ্রহণ করিত, প্রেমের মর্যাদা দেখাইতে পারিত। কিন্তু কমলার ভালবাসার অবলম্বন তাহার স্বামী, কোন বিশেষ ব্যক্তি নয়। সেই স্বামীর আসন যে পাইবে, কমলার অন্তরের পূজা তাহারই জন্ম উৎসাগীকৃত। এই রহস্থের সন্ধান আধুনিক জীববিদ্যা-বিজ্ঞান দিতে পারিবেনা; তাই অজিতকুমার বলিয়াছেন যে, হিন্দু ভাবের গভীরতার মধ্যে প্রবেশ না করিলে এই রকমের জিনিস কবির হাত হইতে বাহির হইতে পারিত না।\*

ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কমলা-চরিত্রের রহস্ত ধরিতে পারেন নাই বলিয়াই অভিযোগ
করিয়াছেন যে, নলিনাক্ষকে পাইবার আগ্রহাতিশয্যে কমলা তাহার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র হারাইয়াছে।
এই স্বাতন্ত্র না হারাইলে কমলা ও হেমনলিনীর কোন মূলগত পার্থক্য থাকিত না—হিন্দু খ্রীর
আদর্শ কবি ফুটাইতে পারিতেন না।

হেমনলিনীর অন্তরে যে আলো-ছায়া লুকাচুরি খেলা করিয়াছে, রবীন্দ্রনাথ তাহা নিপুণতার সহিত আঁকিয়াছেন। এখানে অন্তরের সঙ্গে অন্তরের যোগ—কোন সংস্কারগত আদর্শের চাপ নাই। শুধু হেমনলিনীর দৃঢ়, সংযত ও আত্মসমাহিত ভাব অন্তরের প্রেমস্রোতকে উত্তাল করিয়া তোলে নাই, ফুলিয়া ফুলিয়া সে-স্রোত কিছুই ভাসাইয়া লইয়া যায় নাই। অথচ সেই প্লাবনের বেগ হেমনলিনীর অন্তরে ছিল। ইহাই হেমনলিনী-চরিত্রের বিশেষত্ব—ইহাকেই আমরা পরে স্ক্রেবিতা ও লাবণ্য-রূপে পাই।

#### চোতখর বালি

চোখের বালি-উপত্যাসে নূতন স্থুর ধ্বনিত হইয়াছে। ইহাই বাংলা সাহিত্যের প্রথম মনস্তত্ত্মূলক উপন্যাস। মানুষের মনের থেলা অনন্ত —মানবমনে যে ঘাত-প্রতিঘাত নানা সমস্তা স্ক্রন করে, রবীন্দ্রনাথ তাহাই আঁকিয়া যান। দেহের ক্ষুধাকে ঘিরিয়া যে-সংঘাত মানুষের জীবনে সৃষ্টি হয়, তাহাই লেখক চোখের বালি উপন্যাসে দেখাইয়াছেন। এই যৌন-সমস্থায় তিনি ভীরুতা প্রকাশ করেন নাই, অথচ সেই দেহের লালসার জয় ঘোষণা করেন নাই। বিধবা বিনোদিনী মহেন্দ্রের সংসারে আসিল—মহেন্দ্রের উপর মায়াজাল বিস্তার করিল। সঙ্গে মন দেয়া-নেয়া খেলা খেলিতে গিয়া বিনোদিনী নিজের অন্তরে প্রেমের স্বাদ অনুভব করিল। যে প্রেম-স্রোত মহেন্দ্রকে স্বীকার করিয়া বিনোদিনীর অন্তরে ছলিয়া উঠিল, তাহা মহেন্দ্রের বন্ধু বিহারীর দিকে প্রবাহিত হইল। প্রেমের আলোকে বিনোদিনী দেখিতে পাইল যে. मि विदातीत्क ना भागेत्न मण्णूर्ग इंग्रेंटि भारत ना । वित्नामिनी विश्वता হইলেও সে নারী—তাহার অন্তরে ক্ষুধা আছে, দেহে রূপ আছে, চিত্তলোকে বিহারীর প্রতি ভালবাসা জমিয়া উঠিল। বিনোদিনী বিহারীকে বলিল—

"আমি মন্দ হই যা হই, একবার আমার মত হইয়া আমার অন্তরের কথা বুঝিবার চেটা কর। আমার বুকের জালা লইয়া আমি মহেল্রের ঘর

239

জালাইয়াছি। একবার মনে হইয়াছিল আমি মহেক্সকে ভালবাসি, কিন্তু ভাহা ভুল।...মহেক্স আমাকে ভালবাসে বটে, কিন্তু সে নিরেট অন্ধ আমাকে কিছুই বোঝে না।"

বিহারী বিনোদিনীকে একদিন পিশাচী ভাবিয়াছিল—সমাজের সাধারণ মানদণ্ডে হয়তে। বিনোদিনী পিশাচী বলিয়া ঘোষিত হইবে। কিন্তু রমণীকে যাঁহারা বিচার করিতে চাহেন, তাঁহারা যদি সমাজের সংকীর্ণ মাপকাঠি দিয়া বিচার করেন, রমণীর মনের বিচিত্র ও অনন্তথেলার রহস্থ তাঁহারা ধরিতে পারিবেন না। বিনোদিনী বিহারীকে ভালবাসে; নিজের দয়িতের প্রতি অহ্য নারীর সতর্ক ও সম্নেহ দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকিলে নিজের অন্তরে ঈর্ষানল ধিকিধিকি করিয়া জ্বলিতে থাকে এবং রমণীর মনে ঈর্ষা জ্বলা স্বাভাবিক; বিনোদিনীর মনেও তাহা জ্বলিয়াছিল। সেই ঈর্ষার অনল বিনোদিনীর অন্তরে বিস্তৃতি লাভ করিয়া মহেন্দ্রকে পোড়াইল; ইহা পিশাচীর কাণ্ড নহে। বিনোদিনী এই কথা বিহারীকে স্পষ্টভাবে বলিয়াছিল—

"যাহার ভালবাদা পাইলে আমার জীবন দার্থক হইত, তাহার কাছে এই রাত্রে ভয়, লজ্জা দমস্ত বিদর্জন দিয়া ছুটিয়া আদিলাম, সে যে কত বড় বেদনার, তাহা মনে করিয়া একটু ধৈর্ম ধর। আমি সত্যই বলিতেছি, তুমি যদি আশাকে ভালো না বাদিতে, তবে আমার দারা আশার আজ এমন দর্বনাশ হইত না।"

ইহা শুধু বিনোদিনীর কথা নহে—ভালবাসার দংশন যে পাইয়াছে, অথচ নিজের প্রেমিক অন্য রমণীর প্রেমরজ্জুতে আবদ্ধ, তাহার পক্ষে বিনোদিনীর কথা প্রতিধ্বনি করাই স্বাভাবিক। যাহারা বিনোদিনীকে পিশাচীর কোঠায় ফেলিয়া আত্মতৃপ্তি অন্তত্তব করিতে চাহেন এবং নারীর অন্তরের জ্বালার প্রতি সহান্নভূতি দেখাইতে কার্পণ্য প্রকাশ করেন, তাঁহাদের উদ্দেশ্য করিয়া বোধহয় বিনোদিনী বিহারীকে বলিয়াছিল—

"তোমার আশার ভালো হউক, মহেক্রের সংসারে ভালো হউক, এই বলিয়া ইহকালে আমার সকল দাবি মুছিয়া ফেলিব, এতো ভালো আমি নই —ধর্মশাস্ত্রের পুঁথি এত করিয়া আমি পড়ি নাই। আমি যাহা ছাড়িব, তাহার বদলে কী পাইব ?"

বিনোদিনী বিহারীকে ভালবাসিয়াছে; তাই সে মহেন্দ্রের স্ত্রী আশার আওতা হইতে বিহারীকে রক্ষা করিতে চাহে, আশাকে আঘাত করিতে গেল মহেন্দ্রকে উজাড় করিয়া দিয়া এবং নিজেকে সার্থক করিতে চাহিল বাঞ্ছিতকে মুঠার ভিতর আনিয়া। "যে উত্তত চুম্বন বিহারীর মুখের কাছ হইতে সে ফিরাইয়া লইয়া আসিয়াছে, জগতে তাহা কোথাও আর নামাইয়া রাখিতে পারিতেছে না, পূজার অর্থের তায় দেবতার উদ্দেশে তাহা রাত্রিদিন বহন করিয়াই রাখিয়াছে।' বিনোদিনীর হৃদয় কোন অবস্থাতেই সম্পূর্ণ হাল ছাড়িয়া দিতে জানেনা, নৈরাশ্যকে সে স্বীকার করে না। তাহার মন অহরহ প্রাণপণ বলে বলিতেছে, 'আমার এ পূজা বিহারীকে গ্রহণ করিতেই হইবে'। বিনোদিনী জানে যে, মহেন্দ্রের উপর নির্ভর করিতে পারা যায় না, তাহাকে ধরিয়া থাকিলে সে ছুটিতে চায়। কিন্তু নারীর পক্ষে যে নিশ্চিন্ত, বিশ্বস্ত, নিরাপদ, নির্ভর, একান্ত আবশ্যক, বিহারী তাহা দিতে পারে।

মহেন্দ্রের আশ্রায়ে থাকিয়া বিনোদিনী বিহারীর জন্ম অপেক্ষা করিতে লাগিল—মহেন্দ্র পুড়িয়া ছারথার হইয়া গেল। এই অপেক্ষার দরুণ বিহারী ছুর্বল হইয়া পড়িল। বিহারীর সঙ্গে যথন শেষ দেখা হয়, তথন বিনোদিনী বলিতে পারিয়াছিল—

"ঠাকুরপো, যাহা মনে করিতেছ, তাহা নহে। এ ঘরে কোন কলঙ্ক স্পর্শ করে নাই।"

এই প্রেমের জোরে বিহারী মহেন্দ্রকে বলিল—"আমি বিনোদিনীকে বিবাহ করিব।"

অপেক্ষা করিতে গিয়া, প্রেমিকের জন্ম অন্তরের মধ্যে পূজার আরতি দিনরাত করিতে গিয়া চিত্তে শুদ্ধতা আসিয়াছে। তাই বিনোদিনী বলিতে পারিল— ''এই আমার শেষ পুরস্কার হইয়াছে। এই যেটুকু স্বীকার করিলে, ইহার বেশি আর আমি চাই না। পাইলেও ভাহা থাকিবে না, ধর্ম কথনো ভাহা সহু করিবে না।···আমি দূরে থাকিয়া ভোমার কর্ম করিব। তুমি স্থী হও।''

কামময় প্রেমের এই কামগন্ধহীন দৃষ্টি রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিশেষদ্ব—ইহাতে পিশাচী বিনোদিনীকে অতর্কিতভাবে দেবী করিবার কৌশল প্রয়োগ করা হয় নাই। বিনোদিনীর দেহ নিয়া যে ছিনিমিনি খেলা চলিয়াছিল, তাহাই 'চোখের বালি'র প্রধান বিষয় নয়। ইহার অন্তরালে প্রেমিক-প্রেমিকার মনের যে অনন্ত ও রহস্তময় খেলা চলিয়াছে, তাহাকে উদ্ঘাটন করাই রবীন্দ্রনাথের প্রধান চেষ্টা। রবীন্দ্র-সাহিত্য মনের সংগ্রামকে বর্ণনা করে, হীনপশুরুত্তিগুলি শুধু উপলক্ষ্যমাত্র। উহাই রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রধান কথা বলিয়া যাহারা ভাবেন, তাঁহারা লেখকের প্রতি স্থবিচার করিতে অক্ষম। মানবমনের এই সংগ্রাম পশ্চিম-প্রভাব প্রস্তুত বলিয়া ধরা যাইতে পারে। ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন—

"চোথের বালি-কে উপত্যাস সাহিত্যে নবযুগের প্রবর্তক বলা যাইতে পারে। অতি আধুনিক উপত্যাসে বান্তবতা যে বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, এখানেই তাহার স্থাত। নৈতিক বিচার অপেক্ষা তথ্যামুসদ্ধান ও মনগুত্ব-বিশ্লেষণই ইহাতে প্রধান লক্ষ্য। চোথের বালি এই নৃতন-পুরাতনের সন্ধি-স্থলে দাঁড়াইয়া এক হাতে বিহুমচন্দ্র ও অপর হাতে শরৎচন্দ্রের যুগকে এক নিবিড় ঐক্য-বন্ধনে বাধিয়াছে।"

#### গোরা

গোরা উপন্থাসে নারীশক্তি জয়মণ্ডিত হইয়াছে। নর-নারীর সহজ ও স্বাভাবিক মিলনকে রবীন্দ্রনাথ সর্বদা প্রশংসার চোথে দেখিয়াছেন। সমাজের শাসন, শাস্ত্রের অন্তুশাসন, সমস্তকে অস্বীকার করিয়া প্রকৃত মিলন নর-নারীর জীবনে সাধিত হয়। রবীন্দ্রনাথ বাহ্যিক মিলনকে বড় স্থান দেন নাই। তাই তাহার উপন্যাসে ঘটনা- পুঞ্জের গতিবেগের চেয়ে ভিতরের চিন্তা, কল্পনা ও অন্তুভূতির একটা ক্রমবিকাশের গতিবেগ বেশী। অজিতকুমার গোরা উপভাস সম্বন্ধে বলেন—

"তাহার উপাখ্যান অংশটুকু এক নিশ্বাসে শেষ করা যায়। কিন্তু মানব ক্ষায়ের কি বেগবান প্রচণ্ড ঘাত-প্রতিঘাত ঐ উপক্যাসে তরঙ্গিত হইয়া চলিয়াছে
—অধ্যায়ে অধ্যায়ে, এমন কি, ছত্তে ছত্তে যে ঔংস্ক্য খাড়া হইয়া জাগিয়া
থাকে—এমন কোন্ ঘটনা-বহুল উপক্যাসে থাকে আমি তো জানিনা।"

যে সকল নিগৃঢ় অভিজ্ঞতা, সূক্ষ্ম অন্তুভাব নানাস্থানে মূতিলাভ করিয়াছে, তাহা এত বড় উপন্থাসকে সজীব করিয়া রাখিয়াছে।

গোরা অত্যন্ত গোঁড়া: সে স্ত্রী-জাতিকে নিরর্থক, এমন কি হানিকর বলিয়া মনে করে। নারীর প্রেম তাহার কাছে হাসির বস্তু, ভারতবর্ষের যাহা কিছু, এমন কি হিন্দুয়ানীর আচারধর্ম তাহার কাছে ভাল। সেই গোরা ব্রাহ্মগৃহে পালিতা স্কুচরিতার সংস্পর্শে আসিয়া ক্রমশঃই তুর্বল হইল: অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে সহজ ও স্বাভাবিক হইল। স্টুচরিতার সংযম, শালীনতা, সংস্কৃতি গোরার মত কঠিন লোককেও অভিভূত করিল। এই স্থচরিতার সাহচর্যে আসিয়া গোরা বুঝিতে পারিল যে, শুধু সে নিজে নহে, তাহার সমস্ত কাজও যেন উপ্পের দিকে হাত বাড়াইয়া বলিতেছে—একটা আলো চাই, উজ্জ্বল আলো, স্বন্দর আলো। গোরা মনে মনে স্বীকার করিল যে কোন কোন মাহেন্দ্রক্ষণে নরনারীর প্রেমকে আশ্রয় করিয়া একটি অনির্বচনীয় অসামান্যতা উদ্বাসিত হইয়া উঠে—সেই মিলনে পরিপূর্ণতা, তাহা সকল জিনিসের মূল্য বাড়াইয়া দেয়: তাহা কল্পনাকে দেহ দান করে, ও দেহকে প্রাণে পূর্ণ করিয়া তোলে। যে-গোরা কপালে তিলক কাটিয়া নিজেকে অত্যন্ত কঠিন করিতেছিল. ভারতবর্ষের কাজে, দেশের দীনতায়, সমাজের আচার-ধর্ম্মে নিজেকে নিযুক্ত করিয়া তাহার সাধনার পথে অগ্রসর হইতেছিল, সেই গোরা অন্তরে অনুভব করিল যে, সমস্ত পৃথিবীর মাঝখানে স্মুচরিতা তাহার আহ্বানের জন্ম অপেকা করিতেছে এবং তাহাকে সঙ্গে লইতে হইবে। গোরা এই প্রেমস্রোতকে কোনপ্রকারে বাধা দিয়া, আড়াল দিয়া, ক্ষীণ করিয়া নিজের অগোচর রাখিবার চেপ্তা করিয়াছে, কিন্তু তাহা কূল ছাপাইয়া স্কুস্পপ্ত ও প্রবল মূর্তিতে দেখা দিল—গোরা স্কুচরিতার প্রেমকে অবৈধ বলিয়া নিন্দা করিবে, তাহাকে তুচ্ছ বলিয়া অবজ্ঞা করিবে সেই শক্তি হারাইল। স্কুচরিতা এই পরম মূহুর্তের জন্ম এতকাল অপেক্ষা করিয়াছে—ঘটনার সঙ্গে লড়াই করিয়া সে এই মূহুর্তকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহে নাই, নীরবে এই মূহুর্তকে বরণ করিবার জন্ম নিজেকে প্রস্তুত্ত করিয়াছে, সমস্ত তুংখ সন্ম করিয়াছে। সহনশীলা নারীর এই মহিমা স্কুচরিতাকে নূতন ঐশ্বর্য দিয়াছে; সেই ঐশ্বর্যর জোরে সে গোরার কঠিন হুদয়কে দ্রবীভূত করিল—যেন বরফ জল হইয়া নিজের মুক্তি খুঁজিয়া পাইল।

ললিতা অন্ত ধরণের মেয়ে—সে স্কুচরিতার মত সহা করিতে চায় না, যদিচ সে-ও প্রেমের জােরে গ্রহণ করিতে চায়। ব্রাহ্মিকা ললিতা হিন্দু বিনয়কে ভালবাসিয়া জয় করিয়াছে কিন্তু সেই ভালবাসা সংস্কারের বন্ধনে স্পষ্ট বা পুষ্ট নয়। বিনয় নিজের ধর্ম, বিশ্বাস ও সমাজ বিসর্জন দিয়া ললিতার সঙ্গে মিলিত হইবে, ইহা ললিতা চাহে না; সে জানে যে তাহারা মিলিয়াছে অন্তরের তাগিদে, সমাজ বা ধর্মের আদেশে নহে। ললিতা বিনয়কে বলিল যে, নিজেকে খাটো করিয়া যেন বিনয় তাহাকে গ্রহণ করিতে না আসে এবং বিনয় ললিতাকে বলিল যে, প্রীতিদ্বারা সে যেন প্রভেদকে জয় করে। এই মিলন অন্তরের মিলন, কােন সামাজিক মিলন নয়। রবীন্দ্রনাথ ললিতা ও বিনয়ের দৃষ্টিভঙ্গি উপলক্ষ্য করিয়া কহিলেন—

"তাহারা হিন্দু কি আন্ধ একথা তাহারা ভূলিল, তাহারা যে ছই মানবাত্মা এই কথাই তাহাদের মনের মধ্যে নিক্ষম্প প্রদীপশিখার মত জালিতে লাগিল।"

রবীন্দ্র-সাহিত্যে এই মিলনই প্রশংসা লাভ করিয়াছে। দেশ-সেবায় দেশের সমগ্র মূর্তি রবীন্দ্র-সাহিত্য প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিয়াছে। তাই গোরা যথন দেশের আংশিক মূর্তিকে পূজা করিয়াছে, গোরার সাধনা সার্থক হয় নাই। গোরা যখন জানিতে পারিল যে, সে কোন বিশেষ সমাজের নহে, সে সমস্ত দেশের, তখনই তাহার চিত্তে প্রকৃত আলো উদ্ভাসিত হইল; পরেশবাবুর কাছে গোরা তখনই মন্ত্র চাহিল—

''আপনি আমাকে আজ সেই দেবতার মন্ত্র দিন, যিনি হিন্দু মুসলমান খুষ্টান ব্রাহ্ম সকলেরই—যাঁর মন্দিরের দার কোন জাতির কাছে ব্যক্তির কাছে কোন দিন অবক্লদ্ধ হয় না—যিনি কেবল হিন্দুর দেবতা নন, যিনি ভারতবর্ষের দেবতা।"

গোরা আনন্দময়ীকে বলিল—

"তোমার জাত নেই, বিচার নেই, ঘুণা নেই,—ভুধু তুমি কল্যাণের প্রতিমা। তুমিই আমার ভারতবর্ধ।"

রবীন্দ্র-সাহিত্যে ইহাই স্বাদেশিকতার মন্ত্র—এই মন্ত্র গোরা-উপত্যাসে ব্যাখ্যাত ও প্রচারিত হইয়াছে। এই মন্ত্র ভারতীয় সাধনা ও প্রতীচ্যের বিচারবৃদ্ধি ও প্রজ্ঞার উপর প্রতিষ্ঠিত।\*

আমরা নেথিয়াছি যে রবীক্রনাথের উপভাসে ঘটনার বেগকে অতিক্রম করে কল্পনা ও অনুভূতির গতিবেগ। গোরা-যুগের পর হইতে তাহার উপভাসে তথ্যসিরিবেশ একেবারেই গৌণ হইয়া উঠিল, মনে হয় রবীক্রনাথ যেন তথ্যসম্বল উপভাসের "কচ্ছপ গতিতে অসহিত্তু হইয়া উপভাসিকের হাত হইতে লেখনী কাড়িয়া লইয়াছেন, বিরল সন্নিবেশ তথ্যের ফাঁকে ফাঁকে কাব্যের বাঁশি সাঙ্কেতিকতার স্থুরে বাজিয়া উঠিয়াছে, স্কুল ঘটনার যবনিকা সরাইয়া রঙ্গমঞ্চে কবি-

<sup>\*</sup> অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন বলেন---

<sup>&</sup>quot;In his Gora, a few traces of his impressions of (George Eliot's) Felix Holt may be found, but no more. Felix Holt is a radical, and so is Gora, but in a sense of the word other than conventional. In his burly proportions, his negligence to dress, in his attitude to Sucharita when he first meets her, Gora reminds the reader again and again of Felix Holt...There is the faintest resemblance possible between Esther and Sucharita." (Western Influence in Bengali Novel)

কল্পনা অধিষ্ঠিত হইয়াছে।" এই শেষ্থ্গের উপত্যাস-সাহিত্য সম্বন্ধে ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন—

"এই উপন্থাসগুলিতে উচ্চাঙ্গের কবি-কল্পনার সঙ্গে সঙ্গে আর একটি বিপরীত ধারার সমাবেশ দেখা যায়। লেখকের ভাষা ও বর্ণনাভিন্ধ প্রায় সর্বত্রই epigram-এর লক্ষণাক্রান্ত। Meredith এর উপন্থাসের মত রবীন্ত্রনাথের শেষযুগের উপন্থাস একপ্রকার তীক্ষ্ণ কঠিন বৃদ্ধির চমকপ্রদ উচ্ছেল্য (intellectual brilliance), ক্রন্ত, অবসরহীন সংক্ষিপ্তভার মধ্যে গভীর অর্থ-গৌরবের ভোতন (epigram) আমাদিগকে পাতায় পাতায় চমৎকৃত ও অভিভূত করে। এইরূপ সংক্ষিপ্ত অর্থ-গৌরবপূর্ণ উক্তি প্রভ্যেক উপন্থাস হইতেই প্রচুর পরিমাণে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। ইহাদের মধ্যে কল্পনাময় ভাববিভোরতা ও ক্ষ্রধার বৃদ্ধির শাণিত চাকচিক্য—উভয় ধারাই পাশাপাশি বিভ্যান।"

রবীন্দ্রনাথের উপত্যাস পড়িলে এই কথা সহজেই মনে পড়ে যে, উপত্যাসিক রবীন্দ্রনাথকে কবি রবীন্দ্রনাথ কখনও মুক্তি দেন নাই।

## ঘতর বাইতর

"ঘরে বাইরে" উপত্যাসে নৃতন স্থর ও চং আসিয়াছে—নর-নারীর সমস্তার আধুনিক মনের বিচারপ্রস্থৃত কাব্যময় প্রকাশ। নিথিলেশ ভারতীয় সাধনায় নিষ্ঠাবান হইলেও তাহার দৃষ্টিভঙ্গি প্রতীচ্যের সংস্কৃতিতে প্রভাবান্বিত। নিথিলেশ তাহার স্ত্রী বিমলাকে বলিয়াছিল—

"আমি চাই, বাইরের মধ্যে তুমি আমাকে পাও, আমি তোমাকে পাই। …তোমার সঙ্গে আমার যে মিলন, সে মিলন চলার মুথে,—যতদুর পর্যস্ত এক পথে চলা গেল, ততদুর পর্যস্তই ভালো—তার চেয়ে বেশি টানাটানি কোরতে গেলেই মিলন হবে বাঁধন।"

এই আদর্শ চোখের বালি, নৌকাড়ুবি ও গোরা-উপত্যাসে স্থান পায় নাই—ইহাতে কল্পনাপ্রবণ আদর্শবাদীর দৃষ্টি আছে, হিন্দু সাধনার গার্হস্তাধর্মের প্রতি প্রীতি নাই। নিজের স্ত্রীকে বিশ্বের মধ্যে জ্ঞানে শক্তিতে, প্রেমে পূর্ণ বিকশিত দেখিবার ইচ্ছা—এই দৃষ্টি অত্যন্ত আধুনিক। স্ত্রীকে গৃহের বাহিরে দশজনের মধ্যে যাচাই করিয়া পাওয়াই সার্থক পাওয়া—ইহাতে যথেষ্ট অদর্শবাদ আছে, যা শাস্ত্রের, লোকাচারের, সমাজের ভালোমন্দের স্থরে ধ্বনিত নয়। এই দৃষ্টি সমাজগত নয়, ব্যক্তিগত। "আমার স্ত্রী, অতএব আমারই"—এই রকম যুক্তি নিথিলেশের নয়—সে সমাজের চোথরাঙানিকে ভয় করে না, সে ভয় করে নিজের মনকে। তাই নিথিলেশ বলিতে পারিল—

"বিমল যদি বলে দে আমার স্ত্রী নয়, তা হলে আমার সামাজিক স্ত্রী যেগানে থাকে থাক্। আমি বিদায় হলুম।"

কিন্তু নিথিলেশের আত্মবিশ্বাস খুব বেশি। সে যে-আদর্শকে গ্রহণ করে, সেই আদর্শকে অবলম্বন করিয়া বাঁচিতে চাহে। এই আদর্শ-নিষ্ঠা নিথিলেশের বিশেষত্ব—এখানেই তাহার মধ্যে ভারতীয় তন্ময়তা লক্ষ্য করা যায়। নিথিলেশ নিজেকে বিশ্লেষণ করিতে চাহে, বিচার করিতে চাহে এবং ছঃখকে গ্রহণ করিবার শক্তি অর্জন করিতে চাহে। নিথিলেশের মত আদর্শবাদী ও আত্মবিশ্বাসী লোকের পক্ষেই বলা সম্ভব হইল—

''স্বয়ংবর সভায় আজ আমার গলায় যদি মালা না পড়ে, যদি মাল। সন্দীপই পায়, তবে এই উপেক্ষায় দেবতা তারই বিচার করলেন যিনি মালা দিলেন— আমার নয়।''

এই কথা কোন ভীরু বা লোভী সামাজিক ব্যক্তির বলা সম্ভব নয়— এই কথা নিথিলেশের বন্ধু সন্দীপ বলিতে পারিত না। নিথিলেশ জানে যে, এই বিশ্ববস্তুর পর্দার আড়ালে তাহার অনস্তকালের প্রেয়সী স্থির হইয়া বসিয়া আছে। সে জানে যে, মুক্তিই পুরুষের সাধনা, এবং সে মানে যে, আদর্শের ডাক শুনিয়া পুরুষের সম্মুথের দিকে ছুটিয়া চলিতে হইবে—যে-মেয়ে সেই অভিযানে জয়পতাক। তৈরি করিয়া দিবে, সেই পুরুষের সহধর্মিণী, আরু ঘরের কোণে যে-মেয়ে মায়াজাল বুনিবে, তাহার ছন্মবেশ ছিন্নভিন্ন করিয়া মোহমুক্ত সত্যকার পরিচয় লাভ করিতে হইবে। এই আদর্শবাদী আধুনিক যুবকের আন্তর ছন্দের পটভূমিতে বিমলা ও সন্দীপের সংযোগ ও বিয়োগ "ঘরে বাইরে" উপন্যাসে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। নিথিলেশ তাহার ক্রী বিমলাকে নিজের চাপে বিকৃত করিতে চাহে নাই—তাহার প্রেমবোধ উদার। তাই নিথিলেশ বলিল—

"আমার ফরমাস একেবারে চাপা পড়ুক—তোমার মধ্যে বিধাতার যে ইচ্ছা, তারই জয় হোক্। আমার ইচ্চা লক্ষিত হয়ে ফিরে যাক্।"

এই আদর্শবাদী প্রেমের বিপরীত হইল সন্দীপ। সন্দীপের শক্তি আছে, চরিত্রের দৃঢ়তা নাই। তাহার প্রকৃতির মধ্যে একটা লালসার স্থুলতা আছে। সন্দীপ নবীন য়ুরোপ। সন্দীপ জানে যে, যাহারা সমস্ত মন দিয়া চাহিতে পারে, সমস্ত প্রাণ দিয়া ভোগ করিতে জানে, যাহাদের দিধা নাই, তাহারাই প্রকৃতির বরপুত্র। সন্দীপের মতে, নিথিলেশ নিজীব। সন্দীপ নিজেকে পরিচয় দিতে কুষ্ঠিত নয় যে, সে স্থুল, সে প্রবৃত্তি, ক্ষুধা, নির্লজ্জ, নির্দয়। সন্দীপ বলে—"আমি বস্তুতন্ত্র।" ভাবুকতার বন্দীশালায় সে আবদ্ধ থাকিতে চাহে না। সন্দীপ লোভী।

<sup>\*</sup> অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন দেন তাঁহার "Western Influence in Bengali Novel - প্রবন্ধে বলেন —

<sup>&</sup>quot;A curious point of resemblance may be noticed between Turgenev's Rudin and Rabindranath's 'Ghare Baire'. It is not in the central story nor in the problem presented in the books. But the portrait of Rudin lives in Sandip. Rudin is a revolutionary; he dies a martyr to the holy cause of liberty. His very great friend Lezhnyov, who understood him, rightly appraised him before Alexandra Pavlovna, that he had a "cursed habit of pinning every emotion—his own and other people's—with a phrase, as one pins butterflies in a case." With these we may add the strange power and fascination which his words had on the simple girl, the girl of strong passions. Natalya. A sincere love for liberty, a strange fascination over a girlish or young heart; and an intellect clouded by craze for magic of words—these were also the distinguishing traits in Sandip's character.'

তাই সে বিমলাকে মুঠার মধ্যে পাইয়া পিষিয়া ফেলিতে চাহিয়াছিল। সন্দীপের স্বদেশ-ভক্তি ও সেবার রূপ বিমলাকে টানিল; সন্দীপ সেই জালে নিজেকে জড়াইল। সে বিমলাকে স্বদেশসেবার প্রলয়েব মাঝখানে টানিয়া আনিল। "আমরা পুকষ, আমরা বাজা, আমরা খাজনা নেবো। আমরা পৃথিবীতে এসে অবধি পৃথিবীকে লুট্ করেচি"—ইহাই হইল সন্দীপের আদর্শ—একেবারে নিথিলেশের বিপরীত। সন্দীপ লুট করিতে চায়—দস্যুব্তিতে তাহার অসীম উৎসাহ। বিমলাব কোমল হৃদয় লইয়া সে প্রলয়ের খেলা খেলিতে চাহে। সন্দীপ বলে—

"আমি আজকের দিনেব ফলটা চাই, সেই ফলটাই আমাব।"

নিখিলেশ বলে-

"আমি কালকেব দিনের ফলটা চাই—দেই ফলটা সকলেব।"

সন্দীপ ও নিথিলেশের পার্থক্য মূলগত।

সন্দীপের সংস্পর্শে আসিয়া বিমলা টলিয়া উঠিল—পুক্ষেব
নিলজ্জ ও নিদ্য় শক্তিদারা সে পরাভূত হইল। বিমলা ছিল গ্রামেব
একটি ছোট নদী—তথন ছিল এক ছন্দ, এক ভাষা। কিন্তু সন্দীপেব
আগমনে তাহার নদীতে সমুদ্রেব বান ডাকিল, বাহিরের আহ্বান সে
নিতে পাইল, তাই তাহার কূল ছাপিয়া ছলিয়া ছলিয়া সেই স্রোত
আয়া উঠিল। বিমলা নারীচরিত্র সম্বন্ধে ঠিকই বলিয়াছিল—

্রিবারা আমাদের অন্ধ প্রকৃতি দিয়ে প্রলয় করি। আমরা নদীর মতে।,
ক্রিক্রিক্রি ব্যাপ্ত বিষয়ে বাহি, তথন আমাদের সমস্ত দিয়ে আমরা পালন
ক্রিক্রিক্রিক্রিক্রিপিয়ে বইতে থাকি তথন আমাদেব সমস্ত দিয়ে আমরা
বিনাশ

নারীর দ্বিতে বিশ্ব নারীর ক্ষুধা প্রকাশ হইয়া পড়িল। সন্দীপের আগুনে সে বিমলা নিজেকে ফিরাইয়া আনিল—সন্দীপের তাপ সে বেশিদিন সহা করিতে পারিল না। তথন নারীর কল্যাণমূর্তি প্রকাশ পাইল। যে-ধ্বংসের নাচন বিমলার রক্তে জাগিয়া উঠিয়াছিল, বিমলা পদে পদে তাহাকে অস্বীকার করিতে চেষ্টা করিয়াছে। বিমলা শক্ষিত হইয়া বলিল—"এ যে কি হলো, কেমন করে হলো কিছুই বুঝতে পারচিনে।" এই সংশয়ের সন্ধিক্ষণে বিমলার বীণা সন্দীপের মিড়ে বাজিয়া উঠিল। বিমলা যে শুধু নারী এই কথা সে স্বীকার করিল সন্দীপের স্তব শুনিয়া, এই কথা যেন সে বুঝিল সন্দীপের কামময় আরতির মধ্য দিয়া। কিন্তু সন্দীপের স্তব তাহাকে বেশিদিন ভুলাইতে পারিল না। বিমলা অন্তব্ধ হইয়া কাতরম্বরে বলিয়া উঠিল—

"দেবতা নৃতন স্থষ্টি করতে পারেন, কিন্তু ভাঙা স্থাষ্টিকে ফিরে গড়তে পারেন এমন সাধ্য কি তাঁর আছে ?"

বিমলা আবার ফিরিতে চাহিল—সে ফিরিয়া আসিয়া স্বামীর পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—

''আমাকে পূজা করতে দাও।''

সন্দীপ পরাজিত হইল, বিমলা পরাভূত হইল, নিথিলেশের জয় হইল। তার মানে, লালসা ও প্রবৃত্তি দিয়া নারীকে, স্ত্রীকে যথার্থভাবে পাওয়া যায় না—তাহাকে পাইতে হইলে ভালবাসার আলোকে স্ত্রীকে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে বিকশিত হইতে দিতে হইবে। নর-নারীর উপ্রবিক্তি-স্বাধীনতা ভালবাসার দাবিতে নম্ম হইতে হইবে। রবীশ্রনাথ এই আদর্শে বিশ্বাসী—নারীর কল্যাণ-মূর্তিতে, প্রলয়ঙ্করী মূর্তিতে নয়

### শেহের কবিতা

শেষের কবিতা-উপন্থাসের লাবণ্য ও অমিত ঘরে-বাইরে-উপন্থাসের বিমলা ও সন্দীপ হইতে পৃথক—অথচ প্রথম দৃষ্টিতে একটা সামঞ্জস্থ দেখিতে পাওয়া যায়। লাবণ্য ও অমিত—ছই জনের পরিচয় ঘটিল আকস্মিকতার ভিতর দিয়া, কিন্তু সেই পরিচয় নিবিড়তর হইয়া ছইজনেই প্রেমের আলোতে বিকশিত হইয়া উঠিল। অমিতের তুর্লভ যুবকত্ব নির্জ্ঞলা যৌবনের জোরেই—একেবারে সন্দীপের মত বেহিসাবী —সমস্ত দিয়া ভাসিয়া চলিয়াছে, হাতে কিছুই রাথে না। অমিতের প্রিয় কবি নিবারণ চক্রবর্তী, অর্থাৎ সে নিজেই বলিয়াছে—

> 'অগ্নিজালো, আজিকার যাহা ভালো কল্য যদি হয় তাহা কালো, যদি তাহা ভস্ম হয় বিশ্বময়, ভস্ম হোক্।'

এই কথা সন্দীপেরও কথা—অর্থাৎ নবীন য়ুরোপের কথা। কিন্তু
সন্দীপের মত অমিত অসংযত নয়। শোভনতার বেড়া ডিঙাইয়া
অমিত নারীকে ছিন্নভিন্ন করিতে চাহে না; তাহার নিজস্ব সংস্কৃতি
আছে—সে অপেক্ষা করিতে জানে, যদিও অপেক্ষার পক্ষে সে সায়
দেয় না! সন্দীপ পলিটিকাল; অমিত কালচার-এর ভক্ত। সন্দীপ
কিতে চায় ইংরেজের বিরুদ্ধে, অমিত যুদ্ধ করিতে চায় নির্জীবতার
অমিতের দৃষ্টি জীবনের দিকে, মরণের দিকে নয়—এখানে সে
সন্দীপের স্কুল লালসা অমিতের নাই। সন্দীপ জয় করিতে
স্বর্গতির দ্বারা; অমিত জয় করিতে চায় নিজের বেগে,
তিতে, নিজের আত্মবিশ্বাসে তাই অমিত বলিয়াছিল—
শিক্ষা ফুরোয় না, বরঞ্চ চাওয়া বেড়েই ওঠে, লাবণাকে বিয়ে করে
ক্রের বলেই অমিত রায় মর্ত্যে অবতীর্ণ।"

তর চরিত্রকে বিশ্লেষণ করিয়া যোগমায়াকে

উনি পেয়েও পাবেন না, নয় উনি পেয়েই হারাবেন। ার রাখতে হবে এটা ওঁর ধাতের সঙ্গে মেলে না।" ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন যে, শেষের কবিতা সমন্বয়-স্থমা ও কবিত্বমণ্ডিত বিশ্লেষণ-শক্তির দিক দিয়া রবীন্দ্রনাথের উপত্যাস-সমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থানের দাবি করিতে পারে। তাঁহার মতে,

"প্রমন্ত উপৃত্যাসটি যেন Browning-এর অমর কবিতা 'Two in the Campagna'-র স্থরে বাঁধা; তাহারই মর্মকথার আশ্চর্য কবিত্বপূর্ণ, উদাহরণ-সম্বলিত ব্যাখ্যা ও বিস্তৃতিকরণ; প্রেমের জল-স্থল-আকাশ-বিকীর্ণ সর্বব্যাপী ইন্ধিত; ইহার বিভাৎ-শিখার ত্যায় উজ্জ্বল আক্ষিকতা ও স্কৃত্ব-প্রসারী বিস্তার; ইহার উদ্বেলিত আনন্দ-সাগর হইতে নৃতন নৃতন থেয়ালী কল্পনার চেউ; ইহার বাস্তব-বিদ্রেপ-শীল উপ্র্বপক্ষ আকাশ-বিহার; ইহার গভীর স্বাঙ্গীণ সার্থকতা ও মুহূর্ত-পরের ক্লান্তি ও অবসাদ; ইহার স্ক্ষ, তৃপ্তি-হীন অভাব-বোধ ও মিলন-পথের অত্কিত অন্তর্যায়; সর্বোপরি ইহার গৃঢ়-নিয়ম-নিয়ন্ত্রিত, অথচ অভাবনীয় শেষ পরিণতির চমকপ্রদ অসন্ধতি—প্রেমের এই সমস্ত রহস্তময় বৈচিত্র্যাই উপত্যাসে পূর্বভাবে আলোচিত ও প্রতিবিধিত হইয়াছে।"

লাবণ্য-চরিত্র রবীন্দ্র-সাহিত্যে একটি বিশেষ সৃষ্টি। লাবণ্য বিমলার মত সাধারণ মেয়ে নয়। বিমলার জীবনে সন্দীপ আসিয়া সমস্ত লগুভগু করিয়া দিল—অন্ততপ্ত হইয়া সে স্বামীর কাছে ফিরিয়া গেল। একথা অবশ্য স্বীকার্য যে, বিমলা সহজে সন্দীপের কাছে ধরা দেয় নাই—নিজের সঙ্গে অনেক লড়াই করিয়াছে। কিন্তু লাবণ্য ধরা দিবার মেয়ে নয়। অমিতের সাহচর্য লাভ করিয়া লাবণ্যের ভালবাসার শক্তি বিকশিত হইল বটে কিন্তু অমিত তাহাকে ছিন্নভিন্ন করিতে পারিল না, কারণ যে শোভন-বোধ, যে সংহতি থাকিলে নর-নারীর জীবনে প্রলয়কাণ্ড ঘটিতে পারে না, তাহা লাবণ্য দেবীর অন্তরে ও ব্যবহারে বিশেষভাবে বর্তমান ছিল। তাই লাবণ্য অমিতকে বলিতে পারিয়াছিল—

"ভালবাসার জোরে চিরদিন যেন কঠিন থাকতে পারি, তোমাকে ভোলাতে গিয়ে একটুও যেন ফাঁকি না দিই। তোমার রুচিতে আমাকে যভটুকু ভাল লাগে তভটুকু লাগুক, কিন্তু একটুও তুমি দায়িত্ব নিয়ো না—ভাতেই আমি খুসি থাকবো।"

এ যেন ঘরে-বাইরে নিখিলেশের শিষার কথা।

লাবণ্য 'ফিক্সড-ডিপোজিট' একাউণ্টের মত নিজেকে অসাড করিয়া পরের দাবি মিটাইতে চাহে নাই. সমাঞ্চের আচার-লঠন জ্বালাইয়া নিজের পথ চিনিয়া লইবার চেষ্টা করে নাই, অথচ প্রেমের এক্সচেঞ্জ মার্কেটে' 'ফিউচারস ডিলিং'এর পক্ষপাতীও নয়। লাবণ্য শ্রদ্ধাহীন লোকচক্ষুর গোচরে নিজেকে থানথান করিয়া বিলাইয়া দেওয়াকে প্রশংসার চোথে দেখে নাই। লাবণ্য কোমল ভালবাসার তাপে, লাবণ্য কঠিন ভালবাসার জোরে। লাবণ্যের প্রেমের কোটা মোহের আফিমে ভরা নয়-সে ভোলাতে চায় না। সে নিজেকে ক্ষরণ করিয়া পরকে তৃপ্তি দিতে চায়—অথচ কোন উদ্ধত যাচ্ঞাদ্বারা তার প্রেমকে কলঙ্কিত করিতে প্রস্তুত নয়। মানব-সভ্যতায় লাবণ্য দেবীরা জাগাইয়াছেন ঐশ্বর্থ, সার্থক করিয়াছেন পুরুষের সাধনা। যে-বেদনা পুরুষের হৃদয়ে বরফের মত জমানো রহিয়াছে, লাবণ্য দেবীদের উত্তাপে দে-ব্যথা গলিয়া যায়। লাবণ্যদেবীর জাত "মেকি এঞ্জেলের" জাত নয়, যাহারা মুখ বাঁকাইয়া স্মিতহাস্যে উঁচু কটাক্ষে কথা বলে, যারা প্রাণহীন ইলেকট্রোপ্লেট করা চাকচিক্যে ঝলমল করিতে থাকে।

এহেন লাবণাের সঙ্গে অমিত রায়ের দেখা হইল; অমিতের জাবনে নৃতন অধ্যায় আরম্ভ হইল। সমাজের বাঁধা সড়কে দেখাশুনা হয় অনেকের সঙ্গে কিন্তু চেনা-শােনা হয় না। কিন্তু অমিতের সঙ্গে লাবণ্যর চেনা-শােনার স্থযােগ ঘটিল। লাবণ্যের তাপে অমিতের কথার প্রদীপ জ্বলিয়া উঠিল—সেই কথার আলাের ভিতর দিয়া অমিত নিজের হৃদয়ে লুকানাে প্রেম-মালা দেখিতে পাইল। লাবণাের প্রেমসাগারে অমিত ডুবিয়া গেল। বাধাহীন ব্যবস্থায় দিধাহীন ব্যবহারে অমিত লাবণ্যের প্রেমের সােণার কাঠিকে ছুঁইয়া দিল—লাবণ্যের অন্তরাত্মা বলিয়া উঠিল—

''আমিও ভালবাসতে পারি—এতোদিন ছায়া ছিলুম, এখন সত্য হয়েছি।"

লাবণ্যের প্রথম যৌবনে শোভনলালের কুষ্ঠিত-প্রেম তাহাকে
নাড়া দিয়াছিল—আজ অমিতের স্পর্শে লাবণ্যের প্রেম-দেবতা জাগ্রত
হইয়া শোভনলালের অপেকায় দিন গুণিতে লাগিল। লাবণ্য নিজের
জীবনে অমিতের প্রেমকে পাইয়া শোভনলালকে চিনিতে শিথিল।
এ যেন অমিতের বাতাসে লাবণ্য বিকশিত হইল শোভনলালের
অর্চনায় উৎসর্গীকৃত হইবার জন্য, নারীর অন্তরের ইহা একটি বিশেষ
রহস্ত।

লাবণ্য অমিতের বনে মধু আহরণ করিল কিন্তু শোভনলালের জন্ম নিজেকে গোপনে স্বাত্ত্বে গচ্ছিত রাখিল। কিন্তু অমিতকে সে কখন বঞ্চিত করে নাই। লাবণ্য নিজের প্রেমের নেশায় অমিতকে বলিয়াছে—

''মিতা, বৃষ্টির শব্দে সমস্ত দিন তোমার পায়ের শব্দ শুনেছি, মনে হয়েছে কত অসম্ভব দূর থেকে যে আসচো, তাব ঠিক নেই। শেষকালে তো এসে পৌছালে আমার জীবনে।''

কিন্তু লাবণ্য বলিতে ভোলে নাই—

"যদি একদিন চলে যাবার সময় আসে, তবে তোমার পায়ে পড়ি, যেন রাগ করে চলে যেয়োনা।"

লাবণ্য অমিতকে প্রেম দিয়াছে, শোভনলালকে প্রাণ দিয়াছে— ছইজনকে ভালবাসিয়াছে, কিন্তু কোথাও সে নিজেকে সংকুচিত করে নাই, কাহাকেও প্রতারণা করে নাই। তাই লাবণ্য অমিতের বুকে মাথা রাথিয়া বলিতে পারিয়াছিল—

''তোমার সঙ্গে আমার যে অন্তরের সম্বন্ধ, তা নিয়ে লেশনাত্র দায় নেই। আমার প্রেম থাক নিরঞ্জন। বাইরের রেথা, বাইরের ছায়া তাতে প্ডবে না।"

আর শোভনলালকে লাবণ্য লিখিতে পারিয়াছিল –

"তুমি আমার সকলের বড় বন্ধু। আজও তোমার যা দেবার জিনিস তাই দিতে এসেচো কিছু দাবি না করে। চাইনে বলে ফিরিয়ে দিতে পারি, এমন শক্তি নেই আমার, এমন অহংকারও নেই।" প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, একই নারী ছুইজন পুরুষকে নিবিড়ভাবে ভালবাসিতে পারে কি না। লাবণ্য এই সত্য প্রমাণ করিয়াছে যে, মানুষের অন্তরে ভালবাসার সীমানা নাই; সে সমানভাবে আলোর মত ছড়াইয়া পড়ে—তেমনি স্বচ্ছ, তেমনি শুল্র। প্রেম কোন বেচা-কেনার প্যাক্ করা মাল নয় যে, একহাটে একজনের কাছে বিক্রি করিলে আর একজনের নিঃম্ব হইয়া চলিয়া যাইতে হয়। অথবা কোন স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি নয় যে একজনের কাছে মর্টগেজ রাখিলে অপরের দাবি চলিয়া যাইবে। রক্ত-মাংসের উত্তাপে যে-প্রেম বাড়িয়া উঠিয়াছে, সে হাওয়ায় উবিয়া যায় না, কাহারও আঘাতে থেংলাইয়া যায় না—তাহাকে গলাইয়া জীবনপথে সোহাগের মালা রচনা করিয়া কাহাকে উপহার দিলে প্রেমের প্রাণ-ধর্ম নম্ব হয় না। লাবণ্যের প্রেমে ভোগের বিলাস নাই, তাই সে-প্রেম অমলিন; লাবণ্যের প্রেম স্বতঃ প্রণোদিত, তাই তাহা অসংগত নয়; লাবণ্যের প্রেম নিজের সসীম জীবনকে অসীমতায় ব্যাপ্ত করিবার জন্য, তাই তাহা মহৎ; লাবণ্যের প্রেম-শক্তি ঐশ্বর্ধদায়িনী, তাই তাহা মহিমময়ী।

লাবণ্য ক্ষণকালের মায়ারূপে অমিতের কাছে দেখা দিল, কিন্তু সেই ক্ষণকাল তাহাদের জীবনে চিরশাশ্বত। লাবণ্য ক্ষণিকের চিরস্থায়িত্ব স্বীকার করিয়া বলিয়াছিল—

"যতদিন পারি, না হয় ওঁর (অমিতের) সঙ্গে, ওঁব মনের থেলার সঙ্গে মিশিয়ে স্বপ্ন হয়েই থাকবো। কেবল এইটুকু দেখা চাই ধে, সেইটুকু সময় যেন বার্থ না হয়ে যায়।"

এই ক্ষণকালকে চিরকালের সঞ্চয় করিবার মত ঐশ্বর্য লাবণ্য দেবীর ছিল—ছিল বলিয়া তাহার প্রেমে কোন অসংগত দাবি ছিল না এবং অমিতকে সরলভাবে বলিতে পারিয়াছিল—

"একদিন একজনকে যে আংটি পরিয়েছিলে, আমাকে দিয়ে আজ সে আংটি থোলালে কেন ?"

লাবণ্য যেদিন বুঝিতে পারিল যে, অমিত লাবণ্য-এপিসোডের জন্ম তাহার সমাজের লোকের কাছে কুন্ঠিত, সে যেদিন জানিতে পারিল যে, অমিত যৌবনের কোন উচ্ছল মুহুর্তে কোন তরুণীর কাছে নিজের প্রেম নিবেদন করিয়াছিল, সে অকুষ্ঠিতভাবে অমিতকে ছুটি দিল, কঠিনভাবে নিজেকে কোটরে গুটাইয়া নিল—বুক তার অভিমানে त्रधीन रुरेग़ा छेर्रुठ नारे, भूथ वार्थाय विवर्ग रुग्न नारे। जीवन-वन्नातन যথন জট পড়ে. তথন জীবনের ভার ভয়াবহ হয় বলিয়াই লাবণ্য নিজের প্রেমে মহীয়সী হইয়া আত্মস্ত হইল—নিজের মনকে পরের হাতে দিয়া হেঁচকা টান দিতে সে লজ্জা বোধ করে। লাবণ্য নারী-স্থলভ ঈর্ষাকাতর দৃষ্টিতে তাহার প্রেমকে কলঙ্কিত করিল না। লাবণ্য দেবীরা করেন স্বষ্টি, জীবনে তাঁরা দেন তৃপ্তি, সংসারে তাঁরা ঢালেন প্রীতি—কল্যাণময়ী তাঁরা, ঐশ্বর্যবতী তাঁরা, পুরুষের জীবনে তাঁরা করেন প্রাণ-প্রতিষ্ঠা, তাঁদের প্রেম-বন্যা পার্শ্বস্থ ভূমিকে করে উর্বর। এঁদের প্রেমে ধ্বংসলীলা নাই। তাই লাবণাের বিদায়-বাণী ছিল স্বস্পষ্ট: দেখানে তিনি অন্তরের কথা প্রকাশ করিয়া অমিতের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন শোভনলালকে নিজের জীবনে নিবিড্ভাবে পাইবার জন্ম। সেই বিদায়-বাণীতে লাবণ্য প্রফুটিত, সেই বিদায়-চিঠিতে লাবণোর অকথিত বাণী প্রচারিত। অন্তরে তাঁহার ফাঁকি ছিল না বলিয়াই অমিতকে লাবণা দেবী লিখিতে পারিয়াছিলেন—

'মোর লাগি করিও না শোক,
আমার র'য়েছে কর্ম, আমার র'য়েছে বিশ্বলোক।
মোর পাত্র রিক্ত হয় নাই,
শৃক্তেরে করিব পূর্ণ; এই ব্রত বহিব সদাই।
উংকণ্ঠ আমার লাগি' কেহ যদি প্রতীক্ষিয়া থাকে
সে-ই ধন্য করিবে আমাকে।

তোমারে যা' দিয়েছিম্ন ডা'র পেয়েছো নিঃশেষ অধিকার। হেথা মোর তিলে তিলে দান,
করুণ মুহুর্তগুলি গণ্ড্য ভরিয়া করে পান
হাদয়-অঞ্চলি হ'তে মম।
ওগো তুমি নিরুপম,
হে ঐশ্ব্যান,
ভোমারে যা' দিয়েছিন্ত সে ভোমারি দান;
গ্রহণ করেছো যত, ঋণী তত ক'রেছো আমায়।
হে বন্ধু, বিদায়।'

লাবণ্য দেবীর নিজের কথাকে অবিশ্বাস করিবার শক্তি আমার নাই, অশ্রদ্ধা করিবার ঔদ্ধত্যও আমার নাই।

#### হেশগাত্যাগ

'যোগাযোগ'-উপস্থানে কুমুদিনী একটি অপূর্ব সৃষ্টি। কুমুদিনী প্রিয়া নয়, মাতা নয়—সে নারী। শেষের কবিতার লাবণ্যের মত কুমুদিনী উচ্চ-শিক্ষিতা নয়, ঘরে বাইরের বিমলার মত পুরুষের স্থুল আকর্ষণ তাহাকে টানে নাই, চোথের বালির বিনোদিনীর মত পুরুষের মন লইয়া খেলা করিতে অগ্রসর হয় নাই—নৌকাড়বির কমলার সরলতা থাকিলেও কুমুদিনী তেজ্বিনী, গোরা উপত্যাসের স্কুচরিতার আত্মসমর্পণ থাকিলেও কুমুদিনী ভিন্ন মাল-মসলায় গঠিত। কুমুদিনী নারী—দে তাহার দাবি চায় নিজের অধিকারে, পরের অনুগ্রহে নয়। সে স্বামীকে গ্রহণ করিয়াছিল সেবা করিতে, ভক্তি করিতে কিন্তু সেথানে ক্ষুদ্রতা দেথিয়া, সহাত্মভূতির অভাব দেখিয়া বেস্থরা বাজিয়া উঠিল। কুমুদিনীকে স্থরে বাঁধিয়া না লইলে বড় ওস্তাদও সেই তারে সহজভাবে সংগীত তুলিতে পারিবেন না—তাল কাটিয়া যাইবে। কুমুদিনীর স্বামী পাকা লোক— সংসারক্ষেত্রে তিনি জয়ী, তাঁহাকে ভয় করে সবাই, সংসারের সব কামনা তাঁহার বশীভূত। কিন্তু কুমুদিনীকে তাহার স্বামী বশ করিতে পারিলেন না, কারণ কুমুদিনীকে প্রকৃত স্থারে বাঁধিয়া লয়েন নাই। স্থকণ্ঠ গায়ক যেমন ওস্তাদ বীণকারের নৈপুণ্য অর্জন করিতে চাহে না, পাছে বীণার বংকার তাহার কণ্ঠের মাধুর্যকে নষ্ট করিয়া দেয়, তেমনি মধুস্থদন তাহার স্ত্রী কুমুদিনীর হৃদয়-বীণায় একান্তে নিষ্ঠাবান সেবকের মতন সঞ্জ্রদ্ধভাবে ঝংকার তুলিয়া নিজেদের জীবনে সংগীত শৃষ্টি করিবার জন্য মনকে প্রস্তুত করিতে চাহিলেন না—কারণ তাঁহার আশঙ্কা যে, তাহাতে তাঁহার পৌরুষ ও প্রভুত্ব আহত হইবে। কুমুদিনী দেখিতে স্থন্দরী, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "লম্বা ছিপ্ছিপে, যেন রজনীগন্ধার পুষ্পদণ্ড; চোখ বড় না হোক, একেবারে নিবিড় কালো, আর নাকটি নিখুঁত রেখায় যেন ফুলের পাপড়ি দিয়ে তৈরী। রঙ শাঁথের মত চিকণ গৌর: নিটোল তুথানি হাত; সে-হাতের সেবা কমলার বরদান, কৃতজ্ঞ হয়ে গ্রহণ করতে হয়। সমস্ত মুখে একটি বেদনায় সকরুণ ধৈর্যের ভাব।" কুমুদিনী নিজের জন্ম সঙ্কুচিত—কারণ তাহার বংশের তুর্গতির জন্ম সে নিজেকে অপরাধী মনে করে। কিন্তু কখন সে নিজেকে সংকীর্ণ করিতে প্রস্তুত নহে। তাই রাজার ঘরে বিবাহ হইল, স্বামীর কাছে নিজেকে উৎসর্গীকৃত করিবে ভাবিয়া সে স্বামীর গৃহে আসিল। কিন্তু উৎসর্জন হইল না। যে-আলোও বাতাসে কুমুদিনী বিকশিত হইতে পারে, সে-আলোবাতাস স্বামীর গৃহে অভাব ছিল; অন্তরের যে-উত্তাপে কুমুদিনী গলিয়া গলিয়া সংসারকে পূর্ণ করিতে চাহে, সেই উত্তাপ স্বামীর গৃহে কুমুদিনী পাইল না। সে তুঃখকে ভয় করে না—তাই বিরুদ্ধতা ও সুদ্রতা দেখিয়া সে নিজেকে গুটাইয়া লইল। কুমুদিনীর অন্তরের হুয়ারে মধুসূদন শিকল নাড়িলেন, আঘাত করিলেন, কিন্তু হুয়ার খুলিতে পারিলেন না। চাবির সন্ধান মধুস্দন জানিতেন না। আঘাত করিয়া দরজা ভাঙ্গিয়া ফেলা যায় কিন্তু মিলিত হইতে হইলে সেই ভাঙ্গা হুয়ার দিয়া প্রবেশ করিলে প্রেমের আলো সেখানে গিয়া পৌছিতে পারে না--- অন্ধকারে মিলন-ঘটা সম্ভব হয় না।

একদা কুমুর মূর্ছা যাওয়াকে ব্যঙ্গ করিয়া মধুস্থদন বলিয়া উঠিলেন—

'আমি কাজের লোক, সময় কম, হিস্টীরিয়াওয়ালী মেয়ের থেদ্যদ্গারী করবার ফুরসং আমার নেই, এই স্পষ্ট বলে দিচ্ছি।'

कुभू शीरत शीरत विनन-

"তুমি আমাকে অপমান করতে চাও ? হার মানতে হবে। তোমার অপমান মনের মধ্যে নেবনা।"

মধুস্দন অবাক হইল—কুমু স্বামীকে গ্রহণ করিবার জন্য আসিয়াছে, সে আঘাত দিতে আসে নাই। তাই সে বলিল—"দেখো, নিষ্ঠুর হও তো হোয়ো, কিন্তু ছোট হোয়ো না।"

নিষ্ঠুরতাকে কুমু সহা করিতে পারে, কিন্তু ক্ষুদ্রতাকে পারে না।
কুমু স্বামীকে বড় বলিয়াই জানে এবং বড়ো জানিয়াই সে নিজেকে
আত্মদান করিতে চায়। মধুস্থদন ভাবিল, কুমু আসিয়াছে টাকার
লোভে এবং সে জয় করিবে ঐশ্বর্যের জোরে। এই ভুল বুঝিয়াই মধুস্থদন
আঘাত দিতে আরম্ভ করিল এবং এই ভুলের উপরই সংঘাত গড়িয়া
উঠিল।

যে কাঠুরিয়া গাছ কাটিতে জানে, সে গাছ পায় না, কাঠ পায় এবং যে মালী গাছকে রাখিতে জানে, সে পায় ফল, পায় ফুল। মধুস্দন কাঠুরিয়া—সে হুকুম করিতে শিখিয়াছে, আদর করিতে নয়। কুমু হুকুম মানিতে প্রস্তুত কিন্তু হুকুমওয়ালার কাছে ধরা দিতে রাজী নয়। কুমুদিনী নিজেকে বিকাইবে ভালবাসার কাছে; সে দাবিকে গ্রহণ করিবে, প্রভুর আদেশকে নয়। কুমু তাহার স্বাতন্ত্র্য চায়—যদি সে স্বাধীনতা না পায়, দাসী হইয়া থাকিবে কিন্তু হুদয়-মন্দিরের দ্বার থাকিবে রুদ্ধ। মধুস্দন কুদ্ধ হুদয়ে বলে—'বড় বৌ, তোমার মন কি পাথরে-গড়া ?' মধুস্দন জানে না যে, কুমুর মন শাসন করিয়া পাওয়া যায় না, ভালবাসিয়া জয় করিতে হয়। মধুস্দন মাঝে মাঝে ভালবাসার ডাকের সাড়া অন্তরে পাইয়াছে কিন্তু ব্যবসাদারীর মন বেশিক্ষণ সেই ডাক শুনিতে পায় না—শুনিলেও সেই আহ্বানের আকর্ষণে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিলাইয়া দিতে পারে নাই। কুমু জানে যে, স্বামীকে মনপ্রাণ সমর্পণ করিতে না-পারাটা মহাপাপ; নারীদের একমাত্র লক্ষ্য হইল সতীসাবিত্রী হইয়া ওঠা।

তব্ও কুমু স্বামীর কাছে ধরা দিতে পারিতেছে না, কারণ কুমু শুধু সাধারণ গৃহিণী হইয়া সম্ভষ্ট থাকিতে চাহে না। সে স্বামীর কাছে আনেক কিছু চায়, কারণ সে স্বামীকে অনেক কিছু দিবে। কিন্তু কুমুর মূল্য মধুস্দন বুঝিতে পারিল না এবং বুঝিতে পারিলেও সেই দাম দিতে স্বীকৃত হইল না। তাই চলিল সংঘাত। কুমুর প্রাণের কথা হইল এই—

"জানি, স্বামীকে এই যে শ্রদ্ধার সঙ্গে আত্মসমর্পণ করতে পারছিনে এ আমার মহাপাপ। কিন্তু সে পাপেও আমার তেমন ভয় হচ্ছে না যেমন হচ্ছে শ্রদ্ধাহীন আত্মসমর্পণের গ্লানির কথা মনে করে।"

এই শ্রদ্ধা-হীন আত্মসমর্পণকে কুমু ঘূণা করে—তাই এত সমস্তা, এত ছঃখ; এই শিক্ষা কুমু শিথিয়াছিল তাহার দাদা বিপ্রদাসের নিকট হইতে। কুমু বিপ্রদাসের কাছে শিক্ষালাভ করিয়াছে—তাহাকে ভালবাসিয়াই সে মান্তব হইয়াছে। বিপ্রদাস ও 'ঘরে বাইরে'র নিথিলেশ—এক ধাতের মান্তব। নিথিলেশ বলিয়াছে—

"এই বিশ্ববস্তর পর্দার আড়ালে আমার অনস্তকালের প্রেয়দী স্থির হয়ে বদে আছে। কতজন্ম কত আয়নায় ক্ষণে ক্ষণে তার ছবি দেখলুম—কত ভাঙা আয়না, বাঁকা আয়না, ধুলোয় অস্পষ্ট আয়না। যথন বলি আয়নাটা আমার করে নিই, বাক্সর ভিতর ভরে রাখি, তখন ছবি সরে য়য়। থাক্না, আমার আয়নাতেই বা কি, আর ছবিতেই বা কি। প্রেয়দী, তোমার বিশ্বাস অটুট রইল, তোমার হাসি য়ান হবে না, তুমি আমার জন্তে সীমন্তে যে সিছ্রের রেখা এঁকেছ, প্রতিদিনের অক্লোদয় তাকে উজ্জ্বল করে ফুটিয়ে রাখচে।"

## বিপ্রদাস বলিয়াছে—

"আমি দেখতে পাচ্ছি, মেয়েদের যে-অপমান, সে আছে সমস্ত সমাজের ভিতরে, সে কোন একজন মেয়ের নয়। । । । । করা ছাড়া মেয়েদের অক্ত কোন রাস্তা একেবারেই নেই বলেই তাদের উপর কেবলি মার এসে পড়ছে। বলবার দিন এসেছে যে, সহু করব না। । । । কুমুকে যিনি গড়েছেন তিনি আগাগোড়া পরম আছা করে গড়েছেন। কুমুকে অবজ্ঞা করে এমন যোগ্যতা কারো নেই।"

বিপ্রদাস ও নিথিলেশ একই মন্ত্রের শিয়া—সমাজের বদ্ধতাকে ছুইজনেই ভাঙিতে চাহিয়াছেন। কুমু প্রাণপণ স্বামীকে গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিয়াছে, কারণ সে বিশ্বাস করে—"সংসারকে ছুই হাতে জড়িয়ে নিতে হবে বলেই আমাদের স্বষ্টি। তাই আমরা গাছকেও আকড়ে ধরি, শুক্নো কুটোকেও। গুরুকেও মানতে আমাদের যতক্ষণ লাগে— ভণ্ডকে মানতেও ততক্ষণ। জাল-যে আমাদের নিজের ভিতরেই।"

এই কথা কুমু বিশ্বাস করিলেও নিজের সম্মান থর্ব করিয়া সে স্বামীর গৃহে যাইতে সম্মত হইল না। কুমু ভাবিল—"মস্ত এই পৃথিবী, এর মধ্যে কোন এক জায়গায় আমারো একটুখানি ঠাই হোতে পারবে। জীবনে অনেক যায় খসে, তবুও কিছু বাকি থাকে।" কিন্তু কুমু যেদিন জানিল যে, সে তাহার স্বামীর অনাগত বংশধরের মা, তখন বুঝিল যে স্বামীর নিকট আত্মসমর্পণ না করিলেও তাহার স্বামীর গৃহের বন্ধন স্বীকার করিতে হইবে। তাই স্বামীর গৃহে যাইবার পূর্বে কুমু তাহার দাদা বিপ্রদাসকে বলিল—

"আমাকে ওরা ইচ্ছে করে ছংখ দিয়েছে তা মনে করোনা। আমাকে হথ ওরা দিতে পারে না, আমি এম্নি করেই তৈরী। আমিও তো ওদের পারবনা হথী করতে। সমাজের কাছ থেকে অপরাধের সমস্ত লাঞ্ছনা আমিই এক্লা মেনে নেব, ওদের গায়ে কোনো কলম্ব লাগাব না। কিন্তু একদিন ওদেরকে মৃক্তি দেব, আমিও মৃক্তি নেব; চলে আসবই এ ভূমি দেখে নিয়ো। মিথ্যে হয়ে মিথ্যের মধ্যে থাকতে পারব না। আমি ওদের বড়ো বৌ, তার কি কোন মানে আছে য়দি আমি কুম্না হই ?"\*

<sup>\*</sup> কুমুর দৃষ্টিভঙ্গি অনেকটা Ibsen রচিত Doll's House-এর Nora-র মত। নোরার স্থামী প্রশ্ন করিল—Have you not been happy here? নোরা উত্তর কিল—No, never. I thought I was, but I never was. স্থামী শাসনের চোঝে বিলিল—''Before all else you are wife and mother. নোরা বিলিল—That I no longer believe. I believe that before all else I am a human being. Just as much as you are, or at least I should try to become one. নোরা বলিতে কুঠাবোধ করিল না—I must make up my mind which is right,

এই কয়টি কথার ভিতর কুমু নিজেকে পাঠকের কাছে পরিচয় দিয়াছে এবং তাহার স্বামীর পরিচয়ও দিয়াছে। সংসারে একঘাটে যখন এবংবিধ বিরুদ্ধ চরিত্রের দেখা হয়, তখন এরকম ট্রাজেডি হওয়া ব্যতীত উপায় নাই, যদিচ রবীন্দ্রনাথ ভাবী বংশধরের আগমন বার্তা জানাইয়া বিরোধকে চাপা দিয়াছেন মাত্র। কুমুর মত মেয়েকে গ্রহণ করিতে হইলে গ্রহণ করিবার যোগ্যতা অর্জন করা চাই—এই কথাটা মধুসুদনের জানা ছিল না বলিয়াই কুমুর এত বিজোহ, নতুবা কুমু বিজোহ করিবার মেয়ে নয়, প্রণামের সঙ্গে সমস্ত কিছু গ্রহণ করিবার জন্মই সে প্রস্তুত ছিল। প্রথমেই সুর কাটিয়া গেল, তাই নিপুণ বীণকারের মত কুমু প্রাণহীন পুত্তলিকার মত সংসার-মজলিসে রহিয়া গেল, তালহীন গানের সঙ্গে নিজেকে সংশ্লিষ্ঠ করিতে পারিল না।

## ছুই বেগন

"তুই বোন" উপন্থাসে শর্মিলা ও উর্মিমালা তুই ভগ্নী। শর্মিলার অতি-লালনের আওতায় তাহার স্বামী সংসার বিষয়ে হইয়াছে অসাবধান। স্ত্রীর সতর্ক যত্নে ও রক্ষণে শশাঙ্ক চাকুরীতে উন্নতি লাভ করিয়া চলিল এবং তাহাতে যথন বাধা পড়িল, তথন চাকুরী ছাড়িয়া ব্যবসায়ে উন্নতি করিল। গৃহে সম্প্রেহ দৃষ্টি—বাহিরে ব্যবসায়ে উন্নতি। শশাঙ্কের জীবন সহজ গতিতে চলিতে লাগিল। এমন সময় উর্মিমালার সঙ্গে শশাঙ্কের ঘনিষ্ঠ সন্বন্ধ ঘটিবার স্থযোগ ঘটল। তার চোখে ঘোর লাগিল, মন আবিল হইয়া উঠিল, শশাঙ্ক উর্মিকে নিকটে পাইয়া ব্যবসায় ছাড়িল। বাহিরের এশ্বর্য হারাইতে লাগিল কিন্তু উর্মির সংস্পর্শে আসিয়া শশাঙ্কের

Society or I. নোরার উগ্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র কুমুর না থাকিলেও সে নোরার মতই বলিয়া উঠিল যে, দে ওদের বড় বৌ, তার কি কোন মানে আছে যদি সে কুমু না হয়। নিজেকে অনুসন্ধান করিয়া কুমু নিজেকে আবিন্ধার করিবে—সমাজের চোপরাঙানিতে নয়। ঘরে বাইরের বিমলা যাহা করিতে সাহদ করিলনা, যোগাযোগের কুমুদিনী তাহা করিতে অগ্রসর হইল—তাহার নারীত্বের সন্মান প্রতিষ্ঠা করা; এ বিদ্রোহ সমাজের বিরুদ্ধে, নারীর প্রকৃতির বিরুদ্ধে বলিয়া ভাবিবার কারণ নাই। কুমুদিনীর যথার্থ প্রেম আছে বলিয়াই সে অতবড় কটিন কথা বলিতে পারিয়াছে।

শন্তরে নানা রঙের খেলা চলিল। যে ইট-কাট্ছাড়া খবর রাখিত না, সেই শশাঙ্ক বাগানে সূর্যমুখী কী রকম ফুটিয়াছে তাহা দেখাইতে গিয়া হঠাৎ উর্মির হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল,—

"তুমি নিশ্চয় জানো, তোমাকে আমি ভালবাসি। আর তোমার দিদি, তিনি তো দেবী, তাঁকে যত ভক্তি করি জীবনে আর কাউকে তেমনি করিনে। তিনি পৃথিবীর মান্ত্রয় নন, তিনি আমাদের অনেক উপরে।"

সংসারে এই তুই রকম রমণী আছে—একজন মায়া স্ঠি করে, আরেকজন স্নেহ, ভালবাসা দান করিয়া আমাদের শ্রদ্ধা দাবি করে। মায়াবিনীর সংস্পর্শে আসিলেই মানুষের চোথে ঘোর লাগে, মানুষের ভিতরকার শিল্পী জাগিয়া উঠে। শর্মিলা শশাঙ্কের কাছে দেবী—তাহার কাছ হইতে সে সবই পায় কিন্তু সেই মায়ার স্পর্শ লাভ করে না। তাই স্ত্রী শমিলার কাছ হইতে সব পাইয়াও শশাঙ্ক বুঝিল যে, কোথায় ফাঁক রহিয়া গিয়াছে। শ্যালিকা উর্মি সেই শৃশ্যতা ভরিয়া দিল— শর্মিলার কাছে এতদিন যাহা পাইয়াছে, তাহার মূল্য শশাঙ্ক ভুলিয়া গেল। এই শৃশ্যতা যে-নারী ভরিয়া দিতে পারে না, সে সব দিলেও পুরুষকে জাগাইতে পারে না। এই জাগরণ না হইলে হয়তো শশাঙ্কর কিছু ক্ষতি হইত না কিন্তু এই জাগরণের মন্ত্র যে-নারী আয়ত্ত করিয়াছে, তাহারা পুরুষের কাছে বিজয়িনী। পুরুষ তথন তাহার নিকট হইতে কি পাইল না, তাহার হিসাব রাখিতে পারে না-সে বেহিসাবী হইয়া ছুটিয়া যায়। বর্ষা ঋতু শুধু শুক্ষতাই দূর করে—বসন্ত ঋতুর মতন রক্তে চাঞ্চল্য আনিতে পারে না। যে-মেয়ে পুরুষের অন্তরে ঝংকার তুলিতে পারে না, তাহার সব থাকা সত্ত্বেও এবং সব দেওয়া সত্ত্বেও মনে হয় তাহার নিকট হইতে তেমন কিছু পাওয়া যায় নাই। এই সত্যটাই 'তুই বোন'-উপন্যাসে ঘোষিত হইয়াছে।

## মালঞ্চ

তুই বোন ও মালঞ্চ একই স্থারে বাঁধা। তুই বোন-উপস্থানে শশাঙ্ক শর্মিলার নিকট হইতে স্ত্রীর সব কিছু পাইয়াও শর্মিলার বোন উর্মিমালার সংস্পর্শে আসিয়া নৃতন আনন্দে, নৃতন রসে জাগিয়া উঠিলেন—সেই আনন্দ, সেই রস তাহার ভিতর স্থপ্ত ছিল। উর্মিমালা যথন ধীরে ধীরে শর্মিলার স্বামীকে নৃতন নেশায় অভিভূত করিতে লাগিল, রোগশ্যায় শর্মিলা তাহার জন্ম অনেক কাঁদন কাঁদিল, নিজেকে শক্তিহীন ভাবিয়া নিজের কপালে করাঘাত করিল, উর্মিমালার সমস্ত ব্যবহারকে সন্দেহের চোখে দেখিয়া নিজের বেদনা আরও বাড়াইয়া ভূলিল। শশাঙ্ক তাহার স্ত্রীর প্রতি শ্রদ্ধাবান কিন্তু উর্মিমালার আবেদনকে অগ্রাহ্ম করিতে পারিলেন না। উর্মিমালা স্বই বুঝিল—শশাঙ্ককে মুক্তি দিতে চেষ্টা করিল বিলাত রওনা হইয়া।

নারী যখন নিজের উপর বিশ্বাস হারায়, যৌবনের প্রান্তে আসিয়া পৌছায়, সে তথন তাহার স্বামীকে বন্দী করিয়া রাখিতে চায়। সে জানে, যে-জোরে সে স্বামীকে টানিয়া রাখিবে, তাহা ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে—তাই কৌশলের আশ্রয় লইতে হয়, অযথা সন্দেহ প্রকাশ করিতে হয় এবং স্বামীর সহজ ও স্বাধীন গতিকে নানাভাবে বেডা দিয়া বাঁধন সৃষ্টি করিতে হয়। শর্মিলা তাহাই করিয়াছিল—কিন্তু বেডার বাঁধনকে মান্তুষের অন্তর স্বীকার করেনা। মালঞ্চ-উপ্যাসে নীরজাও তাহাই করিয়াছে। নীরজা আদিতার স্ত্রী—স্ত্রীর প্রেমে আদিত্য মুগ্ধ। মৃত-সন্তান প্রসবের পর নীরজা অসুস্থ হইল। বাড়ীতে আসিল সরলা—আদিত্যের এক দূরসম্পর্কীয় বোন। নীরজার মনটা ছাঁাক করিয়া উঠিল—রোগশযা। হইতে সে যেন বুঝিতে পারে যে, তাহার স্বামী সরলাকে সঙ্গে লইয়া বাগানের কাজ করিতেছে। ফুলের ব্যবসা ছিল আদিত্যের। সন্দেহের বিষে নীরজা ভরিয়া উঠিল। একদা নীরজা স্বামীকে অভিযোগের স্থরে জানাইল যে, সরলা যে তাহার সংসারে এতথানি স্থান করিয়া লইয়াছে, তাহার কারণ আদিত্য সরলাকে ভালবাসে। আদিত্য সরলাকে ছাড়িতে গিয়া দেখিল যে, সে সরলাকে ভালবাসে। একথা আদিত্য বুঝিতে পারিল যে, যদি তাহার জীবনের কেন্দ্র হইতে কর্মের ক্ষেত্র হইতে সরলাকে সরাইয়া দেয়, তাহা হইলে সেই নিঃসঙ্গতায়, সেই নীরসতায় তাহার জীবনের সমস্ত রস নষ্ট হইয়া যাইবে, তাহার কাজ পর্যন্ত বন্ধ হইয়া যাইবে। তাই আদিত্য সরলাকে বলিতে পারিল—

'সেই সহজ সম্বন্ধের তলায় গভীর ভালোবাসা ঢাকা ছিল, জানতে পারিনি, সে কি আমাদের দোষ ?·····আজ সেই কথাটা যদি গোপন করি তাহোলেই মিথ্যাচরণের অপরাধ হ'বে। আমি মুখ তুলেই বলব।'

জীবনের প্রথমাবিধ সরলা ও আদিত্য একত্রই লালিতপালিত হইয়াছিল। সেই সম্পর্কের অন্তরালে তাহাদের মনের মধ্যে অলক্ষ্যে গিঁঠ লাগিয়া গিয়াছিল—কেহই বুঝিতে পারে নাই। নীরজার অভিযোগ শুনিয়া আদিত্য যথন ঠিক করিল যে সরলার বন্ধন ছাড়াইতে হইবে, তথন গ্রন্থি আলগা করিতে গিয়া দেখিল যে তাহা অটুট হইয়া লাগিয়া গিয়াছে। সেই কথাটাই আদিত্য মুখ তুলিয়া বলিতে চাহে। আদিত্য বুঝিয়াছে যে, সরলা না থাকিলে তাহার জীবন ব্যর্থ হইবে। তবে কি এতকাল তাহার ব্যর্থ হইয়াছে? তাহা নয়—নীরজা তাহাকে শাস্তি দিয়াছে, আনন্দ দিয়াছে, আদিত্য সমস্ত প্রাণ দিয়া ভোগ করিয়াছে। কিন্তু সরলার বন্ধনকে অন্বীকার করিতে গিয়া বন্ধনে আটক পড়িয়া গেল। তাই নীরজার অভিযোগের পর সরলার হাত চাপিয়া আদিত্য বলিল—

"উদ্ধারের পথ নেই, সে পথ আমি রাখবনা, ভালোবাসি ভোমাকে। একথা আদ্ধ এত সহজ করে সত্য ক'রে বলতে পারছি এতে আমার বুক ভরে উঠেছে। তেইশ বছর যা ছিল কুঁড়িতে, আজ দৈবের রূপায় ফুটে উঠেছে। আমি বলছি, তাকে চাপা দিতে গেলে সে হ'বে ভীক্নতা, সে হ'বে অধর্ম।"

নীরজা সরলাকে ক্ষমা করিতে পারিল না—তাহার অন্তরে এতটা ঐশ্বর্য ছিল না যে, নিজের হাতে মৃত্যুর সময় স্বামীকে সরলার হাতে নিশ্চিন্ত মনে দিয়া যাইতে পারে। মৃত্যুর সময়ও নীরজা সরলার উদ্দেশে বলিয়া উঠিল—'জায়গা হবে না তোর রাক্ষসী, জায়গা হবে না।" আদিত্য সরলাকে অন্তরে স্থান দিল। সরলা আদিত্যকে বলিল—

'আমার হয়ে এই ব্রতটি তুমি নাও। দিদির জীবনাস্তকালের শেষ ক'টা দিন দাও তোমার দাক্ষিণ্যে পূর্ণ করে। একেবারে ভূলিয়ে দাও যে আমি এসেছিলেম ওঁর সৌভাগ্যের ভরা ঘট ভেঙে দেবার জন্মে।'

আদিত্য বলিল—

'তুমি যা বলছ তা নেব এবং সেটা বিনা ক্রাটিতে পালন করা সম্ভব হবে যদি নিশ্চিত জানি একদিন তুমি পূর্ণ করবে আমার সমস্ত শূক্সতা'

সরলা রাজী হইল। ছই বোন-উপন্যাসে লেখকের যে-সঙ্কোচ ছিল তাহা মালঞ্চ-উপন্যাসে ভাঙ্গিয়া গেল। ছই বোন-এ শশাঙ্ক ভালবাসিয়াছিল স্ত্রীর ভগ্নী উর্মিমালাকে, জীবনকে সার্থক করিবার জন্ম গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইল—লেখক প্রস্তুতির সংবাদ দিলেন কিন্তু গ্রহণ করিবার পক্ষে অন্তরায় ঘটাইলেন। মালঞ্চ-উপন্যাসে আদিতা নিজের দূর সম্পর্কীয় বোনকে ভালবাসিলেন এবং জীবনে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত ইইলেন। এখানে লেখক গ্রহণের ব্যাপারটা ঘটাইলেন আদিত্যের স্ত্রীর মৃত্যুর পর। নারীর সংস্পর্শে পুরুষের অন্তর যখন বিকশিত হয়, তখন সংস্কার, সামাজিক বন্ধন, এমন কি স্ত্রীর ভালবাসা সবই ভাসিয়া যায়, এবং কে কাহাকে দেখিয়া জাগিয়া উঠিবে, সংসারে তাহার কোন ফর্মুলা নাই বলিয়াই জীবনের প্রতিপদক্ষেপে এত অনিশ্চয়তা, এত সংশয়, এবং এত রস। পুরুষকে এখানে ভ্রন্থ বা দৈতবাদী বলিলে ভূল হইবে। জীবন রক্তমাংসের বলিয়াই মানুষ আঁকা পথে চলে না—চলার পথে পথে এত বাঁক থাকে।

## চার অধ্যায়

নারী মায়াবিনী বটে—দে পুরুষকে ভোলায় কিন্তু সে নিজের কাছেও কম অসহায় নয়। চার অধ্যায়-উপত্যাসে এলা ভাবিল যে সে সমাজের নয়, দেশের। এলা স্থন্দরী—হাতীর দাঁতের মত গৌরবর্ণ, শরীরটি আঁটসাঁট। বহু বিবাহের প্রস্তাব আসিল—এলা প্রত্যাখ্যান করিল, কারণ সে কোন ব্যক্তি-বিশেষের নহে, দেশের মঙ্গলের জন্ম

সে উৎসর্গীকৃত। দেশের কাজে সে বাহির হুইল। নিজের শক্তির গর্বে দে চঞ্চলতা জয় করিয়াছে কিন্তু এই দেশসেবকের ভিড়ে আসিয়া এলার একটি যুবকের সঙ্গে পরিচয় ঘটল। সেই যুবকের সান্নিধ্যে আসিয়া মনের চঞ্চলতা জয় করিবার গর্ব সে হারাইল। এলা আটাশ বৎসরের যৌবনের কাছে হুর্বল হুইল অতীনের সন্ধান পাইয়া। যে-এলা বাংলা মঙ্গলকাব্য ও চসারের কাব্যের তুলনা করিয়া থিসিস্লিখিতে বদ্ধ পরিকর হুইয়াছিল, যে-এলা তাহার কাকাকে বলিয়াছিল, আমি কাজ পেয়েছি, কাজ করতেই যাব— সেই এলা দেশের কাজের প্রাঙ্গণে আসিয়া মতীনকে বলিল—

''ভুলিয়ে তুমি সেইখানে নিয়ে যাও যেখানে তোমার আপন বিশ, আপন অধিকার।''

সতীন দেশের কাজে নাবিয়াছিল এলার ভুজ-মূণালের জোরে।
কিন্তু তবুও সেই কাজে নাবিয়া দেখিল যে সেই পথ কুরধারার মত
সংকীর্ণ, সেইখানে তুই জনে পাশাপাশি চলিবার জায়গা নাই। এলা
নিজেকে সমর্পণ করিল অতীনের কাছে—অতীন ডুবিল এলার
মহামায়ায়। অতীন বলে—

"কী আশ্চর্য হুর তোমার কঠে, আমার মনের অসীম আকাশে ধ্বনির নীহারিকা স্বষ্ট করে।"

এলা ও অতীনের শেষ চুম্বন অফুরন্ত রহিল। এই চুম্বনেই এলা ও অতীন নিজেদেরকে ধরা দিল—ইহাকে এড়াইবার জন্ম যত চেষ্টা ও কৌশল চলিয়াছে, তাহাই মিথ্যা। এলা ধরা দিল—অতীন ধরিতে চাহিল না, যদিও সে নিজেকে ধরা দিতে কুণ্ঠা বোধ করিল না। অতীনের ভীক্রতার জন্ম তাহাদের ইহলোকে মিলন হইল না। দেশ-সেবার প্রাঙ্গণে আসিয়া এই ছুইটি নর-নারীর মন দেয়া-নেয়া 'চার অধ্যায়'-উপন্যাসকে সরস করিয়াছে। এলা ও শরংচন্দ্র প্রণীত 'পথের দাবী'র ভারতী—ছুইজনেই কাঁচা কর্মক্ষেত্রে ও প্রেমরাজ্যে। ছুই জনেই

দেশসেবার তুর্গম পথে বাহির হইল এবং সেই পথে চলিতে চলিতে ভালবাসার ফাঁদে পড়িল। ভালবাসাকে পরথ করিয়া লইবার স্থযোগ ও ধৈর্য তাহাদের হইল না—কারণ তাহারা ভালবাসার জালে ধরা পড়িল এবং ধরা দিল। তাহারা কাঁচা বিজ্ঞোহিনী এবং রোমান্টিক নায়িকা, যদিও প্রথম দৃষ্টিতে তাহাদিগকে কঠিন বলিয়া মনে হয়। এলা-জাতীয় নারীরা গুপুসমিতি ভাঙ্গে, গড়ে না; তাহাদের সাহায্যে সভ্যজুটানো যায় কিন্তু কাজকে পোক্ত করা যায় না। অথচ তাহারা পুরুষের জীবনে কত মূল্যবান। এলা-সম্প্রদায় যে বাক্তির, দেশের নয়—এই কথা রবীন্দ্রনাথ ঘোষণা করিয়াছেন 'চার অধ্যায়'-গ্রন্থে।